



Y...

# মান্ত্যাট্র গপ্ত মান্ত্যাট্র গপ্ত

14 11:46 



इक्षिका अभागार्थाहर अभागात्रक अभागात्रक विषट राष ৯৩, হারিদন রোড, কলিকাভা ৭





25 5 03-প্রথম সংস্করণ ই ৭ই মাঘ, ১৩৬২ চার টাকা প্রচ্ছদসজা : অজিত গুপ্ত প্ৰকাশন ই ইজিতেক্সনাধ মুগাপাধায়, বি. এ. <sub>৯৩, ফারিদন</sub> রোড, কলিকাতা ৭ मूर्याकनः जीविमित्वमं वरः, वि. व. কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওমার্কস্ ১১, মহেল গোৰামী লেন, কলিকাতা ৬



## Speed

Jes 44 Nie (24)

आधार हिष्युर रहाश्चे हर अवस्थि में स्ति मेर्र अधान इड्ले ense & says ever i wing You Mo Le Mare size we प्रेक् मेरले खाक रहणे हु उपाए ए का। भाव संख १०३०० थु थ्र भ थ्ये 3 800, CALLED SOLLS, DUO WIPEL किसा अध्ये थाउं यह मेर mes is seed in steel cines win you wo I too rela head to उड्छ था। भरत अग्रेस अग्रेस

### क्रीन हिंदिए तहते ?

OUS AN IN SOME ALM. ON LES OUS AN IN SOME ALM. ON LES CHIE ALM. WARCE: SUS CHELO CHIE AN. SEC. SUS LOSS OF OUN MERCHEN CHIMARY DESS OUN AS OF AND SPECIES SNICHTING OUN SEC COST. OUN SEC DEST OUNT SEC COST. OUN OUR

OUN MESCUS CURT COST. OU m m (20 ?

अधिक्या हु अन्य अविष्य , अध्यक्ष्य के अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष प्रकार का अध्यक्ष के अध्य

A sound et es son de est la son la son de la s

| অসমাপ্ত কাব্য       | • • • | >           |
|---------------------|-------|-------------|
| যক্ষের প্রত্যাবর্তন | •••   | ৩৽          |
| মহেন্-জো-দড়োর পতন  | • • • | ৩১          |
| ছিন্ন দলিল          | •••   | ৬৫          |
| নানা সাহেব          | •••   | b •         |
| স্থতপা              | •••   | ১৩          |
| শক্তলা              | •••   | > o b       |
| অতি সাধারণ ঘটনা     | • • • | >>>         |
| গঙ্গার ইলিশ         | •••   | ১৩৩         |
| পেস্বার বাবু        | •••   | 209         |
| গদাধর পণ্ডিত        | • • • | >85         |
| সিন্দ               | •••   | 306         |
| তিমিঞ্চিল           | • • • | >60         |
| রাঘৰ বোয়াল         | •••   | 365         |
| নিশীথিনী            | • • • | ১৭৩         |
| চোখে-আস্ল-দাদা      | •••   | <b>३</b> ७७ |
| হ্যাক মেল           | •••   | \$98        |
| জেমুইন লুনাটিক্     | •••   | >99         |
| ভগবান কি বাঙালী ?   | • • • | 209         |

#### অসমাপ্ত কাব্য

সম্প্রতি যুবরাজ কুমারগুপ্ত হুণদের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং স্মাট্ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন; সীমাস্ত অবধি যাওয়া সস্তব হয় নাই, সীমাস্ত বহুদিনের পথ, তিন দিনের পথ অগ্রসর হইয়া গিয়া যুবরাজকে স্বাগত করিলেন। পিতাও পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, যুবরাজ পরাজিত হৢণ সেনাপতির বিচিত্র অসি মহারাজার পদপ্রাস্তে রাথিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিলেন,—বৎস, ভুমি সর্বজয়ী হও।

মহারাজকে অভিবাদন সারিয়া কুমারগুপ্ত অন্তান্থ রাজসঙ্গীর সহিত যথোপযুক্ত প্রণাম ও সম্ভাষণাদি করিলেন। প্রথমে কুলগুরুকে, পরে রাজ-পুরোহিতকে প্রণাম করিলেন, মহামাত্যকে নমস্কার করিলেন, প্রধান ধর্মাধিকরণকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সবশেষে রাজসভার যুবক কবিকে স্থ্যভাবে সম্বোধন করিলেন,—এই কবি ও কুমারগুপ্ত প্রায় সমবয়সী। কবি ভাহাকে নমস্কার করিয়া 'হুণারি' বলিয়া সম্বোধন করিল।

'গূণারি' ঐ শব্দটি অন্ববতী মহারাজার কানে গেল, তাহার বড় ভাল লাগিল, তিনি দেখিলেন, ঐ শব্দ কে উচ্চারণ করিল, সহজেই ব্ঝিতে পারিলেন, ঐ অতিধার উদ্গাতা রাজসভার যুবক কবি ছাড়া আর কেহ নয়। তিনি মনে মনে কবির প্রতি আরও সম্ভই হইলেন; কেন না, প্রিয়জনকে যে যোগ্য সম্বর্ধনা করে. সেও প্রিয় হইয়া ওঠে।

এই যুবক কবি রাজসভাতে নবাগন্তক। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাবলে সে রাজার প্রিয়পাত্র এবং রাজকুমারের প্রিয় সথা হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্মই তিনি রাজসভায় প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া নবাগন্তক এই যুবককেই সঙ্গে আনিয়াছেন। নবীনের প্রতি এই অহেতুক সম্মান প্রকাশে প্রাচীনেরা তক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সমাট্ বলিয়াছিলেন, বয়স কাহারো অধীন নয়, এই কবির বয়স অল্প সভা, কিন্তু প্রতিভায় সে কাহারো ন্যুন নহে, আর কবির মধ্যে আমরা প্রতিভার সম্মান করি, বয়সের নয়।

ভারপরে তিনি বলিলেন—তাঁহার সেই স্থাক্ষরী অপূর্ব নাটকথানির কথা কি আপনারা ভূলিয়া গেলেন ?

প্রাচীনেরা আর কি উত্তর দিবেন! তথন তাহারা সকলেই নাটকথানির প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন।

কবি রাজসভায় প্রথম আসিবার অল্পদিন পরেই চক্সগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে একথানি নাটক রচনা করিতে তিনি কবিকে আদেশ করেন। বলেন যে, যুবক! অনেক প্রতিকৃলতার বিরুদ্ধে তোমাকে কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এবারে যে স্থযোগ পাইলে, তাহার সদ্যবহার করিতে ভূলিও না।

স্থোগের অপব্যবহার কবি করে নাই। এই উপলক্ষ্যে লিখিত বিক্রমোর্থশী নাটক রিসকসমাজকে সাধারণ ভাবে ও নবগৃহীত-অভিধা স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকে বিশেষভাবে প্রীত করিয়াছিল। তারপর হইতে যুবকের প্রতি মহারাজার স্বেহ সবিশেষ বর্ধিত হইল। অনুক্ষণ তাহাকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন, এখনও সঙ্গে অনিয়াছেন।

সং কাব্য রচনার ক্ষমতা ছাড়া কবির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যে জন্ত সে কাব্যরসিক মহারাজা ও যুবরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ লোকের পক্ষে নিশাস প্রশাস যেমন সহজ, কবির পক্ষে সরস ও হাদয়প্রাহী বাক্যপ্রয়োগ তেমনি অনায়াস ছিল। অনেক কবি সৎকাব্য লেখেন বটে, কিন্তু অন্ত সময় তাঁহারা অত্যন্ত নীরস। ইহার স্থভাব স্বতন্ত্র, সর্বদা একটি রসের পরিমণ্ডল যেন ইহার চারিদিকে বিরাজিত, সৎকাব্যও তাহারই অন্ততম। চাঁদ স্থধা ধরিয়া রাথিয়াছে, কিন্তু তাহার জ্যোৎস্মা কেন ধরিয়া রাথে না, রাথিলে তাহাতেও স্থার স্বাদ পাওয়া যাইত। তাহার বিদয় বাক্প্রবাহের যে অনায়াস সরস্তায় সকলে আনন্দিত হইত, তাহা কেহ সঞ্চয় করিয়া রাথিত না, রাথিলে এমন কত কাব্য ও নাটক হইতে পারিত। তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু কবি নিজে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাকবিগণের সক্ষ কথনোই নীরস হতে পারে কা।

ঐ ছুণারি শব্দে অনেক কথাই মহারাজার মনে পড়িল; মনে পড়িল, প্রাচীনগণের বাধার বিরুদ্ধে তাহাকে গ্রহণ; মনে পড়িল, প্রাচীন সভাকবি দেবভট্টের সুস্পষ্ট ঈর্ব্যা সত্ত্বেও নবাপদ্ধকের উপরে নাটক রচনার ভার সমর্পণ; মনে পড়িল, বিশ্রস্তব্ধণের আনন্দদায়ক তাহার অজস্র কোতুকক্ষুরী বিদগ্ধ সভাষিতাবলী—অবশেষে মনে পড়িল, ঐ হুণারি শব্দটি! কত স্বল্পে, কত সংক্ষেপে, কত আনায়াসে সকলের মনের তাব প্রকাশ পাইয়াছে উহাতে। প্রাচীন দেবভট্ট মাথা কুটিয়া মরিলেও উহা বাহির হইত না। মহারাজা স্থির করিলেন, কুমারকে 'হুণারি' উপাধিতে ভৃষিত করিবেন আর সেই উপলক্ষ্যে কবিকে একথানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিবেন।

#### Z

রাজধানীতে ফিরিয়া মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, ছুণজয়ী যুবরাজ কুমারগুপ্তকে তিনি 'ছুণারি' উপাধিতে ভূষিত করিবেন। এই সংবাদে রাজধানীর উচ্চনীচ সকলেই খুশী লইল। খুশী হইবার কথাই তো, যুবরাজ সকলের প্রিয়পাত্র, জাঁহার গোরবে সকলেরই গোরব। তা ছাড়া অন্ত কারণও আছে। এই উপলক্ষ্যে রাজধানীতে জনসমাগম হইবে, কেনাবেচায় বিলক্ষণ ছ' পয়সা লাভ হইবে; যাহাদের কিনিবার বেচিবার নাই, তাহারা এই উপলক্ষ্যে অন্তর্গুত কত কোতুক তামাসা দেখিতে পাইবে, আর ফলাহারের তো কথাই নাই, রাজবাড়ীর ব্যাপার, সে এক 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ব্যাপার, কেইই বাদ পড়িবে না।

মহারাজার আদেশে দ্র-দ্রান্তে নিমন্ত্রণপত্রসমূহ প্রেরিত হইল। হুণযুদ্ধে যে-সব সামন্ত নুপতিগণ সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা আসিবে; সাম্রাজ্যের বাহিরে যে-সব স্বাধীন নুপতি আছে, তাহারাও আসিবে; ছোট বড়, আহুত অনাহুত, রবাহুত কেহই বাদ পড়িবে না।

একদিন রাজসভায় মহারাজা যুবক কবিকে বলিলেন—কবি, উপাধিদান উপলক্ষ্যে তোমাকেও কিছু কাজের ভার দিব।

কবি বলিল—মহারাজার অর্পিড ভার মহারাজার প্রদন্ত মালার মতোই গৌরবে মন্তকে বহন করিব।

সমাট্ বলিলেন—তোমাকে একথানি কাব্য রচনা করিতে হইবে। কবি বলিল—যে-আজ্ঞা, মহারাজ !

— তোমাকে বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি রসজ্ঞ, উপলক্ষ্যের

🔸 শ্ব-নির্বাচিত পল্প 🗨

মর্ম ছুমি জানো, অধিক বলা অনাবশুক, যেহেতু কল্পনাদীন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার দ্রকার হয়।

—মহারাজ, আপনার কথাগুলি আমার সম্বন্ধে সত্য না হইলেও মধুর, উহাতে আমার পরিচয় না থাক, আপনার পরিচয় অবস্থাই আছে।

তারপর কবি বলিল—আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা প্রণ হইবার আশা আছে কি না জানি না, কিন্তু প্রণের আশা না থাকিলেও মহতের কাছেই বাজ্ঞা করিতে হয়, অধমের কাছে কথনোই নয়। কাব্য রচনার জন্ম কিছু সময় দিতে হইবে।

- অবশ্যই সময় পাইবে। উৎসবের এখনো বিলম্ব আছে।
- —অনুগৃহীত হইলাম, মহারাজ !

রাজা ও কবিতে যথন এইরপ আলাপ হইতেছিল, তথন অদ্রে উপবিষ্ট দেবভট্ট ঈর্যায়, ক্ষোভে, সংসারে স্থায়বিচারের অভাবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। তাঁহার প্রতি কাব্যরচনার ভার পড়িল না, পড়িল ঐ নবাগন্তক গ্রাম্য কবিটার উপরে—ইহাভেই তিনি নভমন্তক হইয়াছিলেন। তারপরে যথন কবির মুখে মধুক্ষরী বাক্য বাহির হইতে লাগিল, তিনি স্থির করিলেন, লোকটা ঐ সব বাক্য সংগ্রহ করিয়া সভায় আসে, নছুবা অকম্মাতের তাগিদে মান্ত্রয় থে এমন ভাবে কথা বলিতে পারে, তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বিপদ্ এই যে, কবির দৃষ্টাস্তে নিজেও ঐরপ বাক্য ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভাবিয়া পান নাই। ছ'একবার কবির অন্তর্মপ বাক্য সভাস্থলে প্রয়োগও করিয়াছেন—কিন্তু ভাহা মোহকর হয় নাই, হাম্মকর হইয়াছে।

আজ যাজ্ঞার পাত্র সম্বন্ধে স্কভাষিতটি গুনিয়া দেবভট্ট ভাবিলেন, ভণ্ড কোথাকার! ধার-করা ময়্রপুচ্ছ গায়ে লাগাইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তুমি দাঁড়কাক ছাড়া আর কিছুই নও।

সভা ভক্ত হইলে সন্ধ্যার পরে তিনি রাজপুরোহিতের আবাসে গিয়া দেথা দিলেন।

9

দেবভট্ট যথন রাজপুরোহিতের আবাসে যাইতেছিলেন, কবি যুবক তথন আর্যা শিলাবতীর গৃহাভিমুথে চলিতেছিল। আর্যা শিলাবতী মহাকালমিকিরের

প্রধানা দেবদাসী, নগরের প্রান্তে শিপ্রা নদীর তীরে তাঁহার বাসভবন। সে আপন মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। পথ সংকীৰ্ণ এবং সর্পিল, তারপরে সর্বত্ত সমতল নয়, কাশীর গলিতে মাঝে মাঝে যেমন সোপানাবলী আছে, তেমনি সোপানাবলীহেতু বন্ধুর। কিন্তু এ পথ তাহার বহুদিনের পরিচিত বলিয়া অক্তমনস্কতা তেমন বাধা জন্মাইতে পারে না। অর্ধমনস্ক কবির প্রথম ছ'শ হইল মহাকালমন্দিরের গম্ভীর ঘন্টাধ্বনিতে। সে চমকিয়া উঠিল—এ কি, ইতোমধ্যে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি? তাহার মনে পড়িল—দেই প্রথম সভার স্মৃতি, যখন সে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল: মনে পড়িল, এখানেই তাহার সঙ্গে আর্যা শিলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ! সেদিন কীই বা তাহার পরিচয় ছিল, 'ঋতুসংহার' নামে একটি খণ্ড কবিতামাত্র ছিল, গ্রামে থাকিতেই লেখা, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। শিলাবতীর রসবোধ আছে বটে-এ কবিতাটি গুনিয়াই কবির গৌরবময় ভবিশ্বৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারপরে একদিকে শিলাবতীর সহায়তার माकिना; आत এक मिरक मानविकाधिमित, विक्रामार्वनी; स्मिनिकात অথ্যাত অজ্ঞাত কবি আজ রাজার সভাসদ, মহারাজার অনুগৃহীত—শুক্লা তৃতীয়ার চম্রকলা যেমন একটি স্কুকুমার সোনার বন্ধনী পৃথিবী ও আকাশকে সংযুক্ত করিয়া রাখে, শিলাবতীর স্থকরুণ সালিধ্য তেমনি কবির অতীত ও বর্তমানকে যুক্ত করিয়া রাথিয়াছে।

চিন্তায় শিথিলগতি কবি পুনরায় ক্রত পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু মনটাকে অতীতের স্মৃতি হইতে ফিরাইতে পারিল না; কবি ভাবিল, রথ সম্মৃথের দিকে চলিলেও পতাকার টান পিছনের দিকেই থাকিয়া যায়।

8

শিষ্টসম্ভাষণাদির পরে দেবভট্ট ও রাজপুরোহিতের মধ্যে নিম্নলিধিতরূপ কথাবার্তা হইতেছিল—

দেবভট্ট। ভারপরে দেখলেন ব্যাপারখানা।

পুরোহিত। দেখলাম বই কি। এ তো মহারাজার যোগ্য ব্যবহার বটে। দেবভট্। শেষে আপনিও এই কথা বললেন।

পুরোহিত। কেন, আপনি কি অন্তরূপ মনে করেন নাকি?

দেবভট্ট। করবোনা? ঐ অর্বাচীন যুবককে।

পুরোহিত। এ কি বলছেন ! যুবক অল্লবয়স্ক হ'তে পারে, কিল্প অর্বাচীন কেন ?

দেবভট্ট। অর্বাচীন নয়? এক শ বার অর্বাচীন। তারপরে কি দম্ভ? পুরোহিত। আমি এরূপ পাপমন্ত্রণায় নাই।

দেবভট্ট। পাপমন্ত্রণা? পাপমন্ত্রণা তো অপর পক্ষে। আমি এখনও সেই অহঙ্কারবাণী শুনতে পাচ্ছি—"শূর্ত জনা। অর্বানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্থা" মহাকবি কালিদাসের সংপ্রবন্ধ মনোযোগপূর্বক প্রবণ করুন।

পুরোহিত। ওঃ, আপনি কালিদাসের কথা বলছেন ? আমি ভেবেছিলাম যুবরাজের কথা।

দেবভট্ট। শান্তম্পাপম্! যুবরাজের কথা। কি আপদ্।

পুরোহিত। হাঁ, এ বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। আপনাকে অবহেলা করে তাকে কাব্য রচনার ভার দেওয়া উচিত হয় নি।

দেবভট্ট। মহারাজ বিস্মৃত হ'য়েছেন যে, পুরাতন তণ্ডুল কীটদষ্ট হ'লেও যথার্থ পণ্য! আমি বলছি, যুবক এবারে একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসিবে। ঐ নবাগস্তুক অর্বাচীন দেবতার বিভূতি ও রাজবংশের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানে কি ?

পুরোহিত। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

দেবভট্ট। ওর কবিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন কবিগণের অন্তকরণ, আমি পুঁথিপত্র ঘেটে সব প্রমাণ ক'রে দেবো। কেবল ওর নিজস্ব অহঙ্কার আর চাটুবাজী।

পুরোহিত। আপনি এ বিষয়ে একদিন প্রবন্ধ করুন।

দেবভট্ট। করবো কি ! লোকটা চাটুবাদের মধু ছারা মহারাজা, যুবরাজ ও পাণ্ডিত্যহীন সভাসদৃগণকে যেরূপ মুগ্ধ ক'রে রেথেছে।

পুরোহিত। কিন্তু বিক্রমোর্বশী নাটকথানার আপনিও তো প্রশংসা ক'রেছিলেন।

দেবভট্ট। না ক'রে উপায় কি ? মহারাজা প্রশংসা করলেন, কাজেই আমাকেও করতে হ'ল।

পুরোহিত। কিন্তু নাটকথানায় কবির প্রতিভাই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর

দেবভট্ট। প্রকাশ পেয়েছে ওর চাটুবাদের কোশল আর গ্রাম্যতাজাত দম্ব!
মহারাজার বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যটাকে স্ত্র ক'রে নাটকের নাম
ছিল বিক্রমোর্বশী! ব্যঞ্জনা ছারা ব্ঝিয়ে দিল যে, মহারাজাই বিক্রম আর
উর্বশী হচ্ছে যে পৃথিবীজাত কন্তা, অর্থাৎ কি না মহারাজা বিক্রমের ছারা
সসাগরা পৃথিবীকে জয় করলেন। আর অমনি মহারাজকে চক্রবংশোভ্ত বলে
বর্ণনা করাও হ'ল। কি চাটুবাদ!

পুরোহিত। আমার কিন্তু এত মনে হয়নি।

দেবভট্ট। আপনার সরল মন। যার মনে হ'বার ঠিক হ'য়েছে, তারপর থেকেই লোকটার প্রতি মহারাজার প্রসাদ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে।

পুরোহিত। সে কথা সত্য বটে।

দেবভট্ট। আমি বলে রাথছি, এই ন্তন কাব্য প্রণয়ন উপলক্ষ্যে এমন ন্তনতর, মধুরতর চাটুবাদ বর্ষণ করবে যে, মহারাজা আর যুবরাজ হু'জনেই অধিকতর বশীভূত হয়ে পড়বে।

পুরোহিত। তা হ'লে বলতে হবে, লোকটার শক্তি আছে।

দেবভট্ট। শক্তি না শক্তৃ! মাথা আর মৃ্ঙু! ওর পিছনে রয়েছে সেই ডাকিনীর ছায়া।

পুরোহিত। ডাকিনী? কে?

দেবভাট। শিলাবভী।

পুরোহিত। এ কি অনার্য উক্তি! আর্যা শিলাবতী মহাকালের প্রধানী দেবদাসী।

দেবভট্ট। দেবদাসী ! বলুন দৈত্যদাসী ! ডাকিনী, নাগিনী, পাপিনী, তাপিনী ! রাজসভা ও রাজদেবালয়ের মধ্যে আপনার গতিবিধি। নগরের লোক ওদের নিয়ে কি বলাবলি করে, তা আপনি জানেন না !

পুরোহিত। জনশ্রুতিতে কর্ণপাত অবিধেয়!

দেবভট্ট। জনশ্রুতি ! ও লোকটা প্রথমে এসে শিলাবতীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল।

পুরোহিত। এরপ শুনেছি বটে!

দেবভট্ট। তারপরে শিলাবতীর অমুগ্রহেই প্রধানামাত্যের প্রসাদ লাভ করে লোকটা! পুরোহিত। তাও ওনেছি! কিন্তু তর্ক এই যে, সবাই কেন ওকে প্রসাদ দিতে উন্মত।

দেবভট্ট। উন্নত হবে না? প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালব দেশের মেয়ে।

পুরোহিত। তাহবে!

দেবভট্ট। আর কালিদাসের প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র।

পুরোহিত। সে নাটকের অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম।

দেবভট। আপনি তো কেবল নাটকই দেখেছেন।

পুরোহিত। আর কি দেখবার থাকতে পারে?

দেবভট্ট। ঐ তো বললাম, প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালবক্সা আর নাটক্থানির নাম মালবিকাগ্নিমিত্র ! এবার যোগাযোগ ক'রে নিন।

পুরোহিত। ওঃ, বুঝেছি! প্রকারান্তরে তাকেই মালবিকা বলা হ'ল।

দেবভট। আরও প্রকারাস্তরে প্রধানামাত্যকে অগ্নিমিত্র বলা হ'ল।

পুরোহিত। অহো, কি বুদ্ধি!

দেবভট্ট। একেই বলে পাপবৃদ্ধি। তারপরে প্রধানামাত্য খুশী হয়ে মহারাজার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিছক চাটুবাদের সোপানে লোকটা উঠছে—আরও উঠবে। দেখুন না, এবার কি ক'রে বসে! হয় তোমহারাজকে এবার স্বয়ং মহাদেব বা ইন্দ্র বলে বসবে।

পুরোহিত। আপনার উপর অবিচার হয়েছে সন্দেহ নেই। শুরুন পণ্ডিত-প্রবর, আমি বরঞ্চ এক কাজ করি। আমি যুবকের আবাসে গিয়ে বোঝাই যে, এ ভার তার পক্ষে গ্রহণ করা অকর্তব্য। সে ছেড়ে দিলে এ ভার আপনার উপরে আপনি এসে পড়বে।

দেবভট্ট। আপনি ধার্মিক পুরুষ আর সরলচিত্ত ব্যক্তি, এ সঙ্কল্প আপনার মতোই হয়েছে। কিন্তু পাষাণে নান্তি কর্দমঃ—পাষণ্ড ও-সব শুনবে না। তা'ছাড়া, আপনি কি তাকে আবাসে গিয়ে পাবেন ?

পুরোহিত। এত রাত্তে আর কোথায় যাবে ?

দেবভট্ট। অনেক স্থান আছে, সেথানে যাওয়ার পক্ষে রাত্তিই প্রশস্ত সময়।

পুরোহিত। কোথায়?

প্রমথনাথ বিশীর

দেবভট়। কোথায়? তবে শুমুন, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, এখন সে শিলাবতীর কুঞ্জে।

পুরোহিত। কাব্যরসচর্চা হচ্ছে নিশ্চয়।

দেবভট্ট। নবরসের মধ্যে যে-কোন একটা রসের চর্চা যে হচ্ছে, তা নিশ্চয়।
ঠিক সেই সময়ে আর্থা শিলাবতী ও কালিদাসের মধ্যে নিম্নলিথিতরূপ
ক্থোপক্থন হইতেছিল—

শিলাবতী। কবি, আমি জানি, আচার্য দেবভট় তোমার প্রতি সম্ভষ্ট নয়, কিন্তু তাতে কি আসে বায়? মহারাজা উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার জন্মমূহুর্তে স্বয়ং দেবী সরস্বতী এ ভার তোমাকে দিয়েছেন। কাজেই তোমার দিধা করা অমুচিত।

কালিদাস। আর্থে, আমার কাছে তুমিই মৃতিমতী বাণী।

শিলাবতী। আমিও উপলক্ষ্য। স্থর বীণাকে আশ্রয় ক'রেই জাগে, তবু বীণাযন্ত্র উপলক্ষ্যের অধিক নয়। যে গান বীণাকে অতিক্রম ক'রে না যায়, সে তো গানই নয়। তোমার কাব্যও উপলক্ষ্যকে অতিক্রম ক'রে যাবে! যথন তা' সম্পূর্ণ হবে, দেখতে পাবে—কোথায় উজ্জিয়িনী, কোথায় উজ্জিয়িনীর মহারাজা, আর কোথায়ই বা হুণযুদ্ধবিজয়ী যুবরাজ! সকলকে আচ্ছয় ক'রে দিয়ে সত্যতর হ'য়ে উঠেছে তোমার কাব্য, উপলক্ষ্যের মূল স্ত্র ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার বিকশিত দলগুলির অন্তরালে, যেমন ঢাকা দিয়েছে তোমার গলার মালার ফুলগুলিতে মালার স্ত্রটি।

কালিদাস। এ মালাও যে তোমারি দান।

र्मिनावजी। किन्नु भाना ७ (य উপनक्य)।

কালিদাস। এ কথা বার বার কেন বলছ? আজ আমি যা, তার মূলে যে ভূমি।

শিলাবতী। আমার সেই প্রেরণার মূলে রয়েছে তোমার প্রতিভা। আমার সহচরী নিপুণিকা সন্ধ্যাবেলায় ঐ যুখীর মালাটি গেঁথেছিল, কিন্তু ওথানে থাকলে তো চলবে না, যাও সিপ্রাতীরের যুখীবনে, সেথানে ফুলের প্রাচুর্য ভোনিপুণিকার সৃষ্টি নয়।

কালিদাস। আমার অতদ্র গিয়ে কাজ নেই। শিলাবতী। এ কবির মতো উক্তি নয়। কালিদাস। কেন?

শিলাবতী। যূথীবন যেমন ফুল না ফুটিয়ে পারে নি, তোমারও কাব্য না লিখে উপায় নেই।

কালিদাস। তাতে যদি লোকে অপ্রসন্ন হয়।

শিলাবতী। সিপ্রাতীরে এমন কীট থাকা অসম্ভব নয়, যার কাছে যূথীর স্থান্ধ মধুর নয়, তাতে কি আসে যায় ?

কালিদাস। আসল কথা কি জানো? এসব যুদ্ধ কলছ দ্বন্দ্ব আমার ভালো লাগে না—আমার ইচ্ছা করে, তোমাকে অবলম্বন ক'রে একটি পরিপূর্ণ কাব্য রচনা করি।

শিলাবতী। সে কাব্য রচিত হ'লে দেখবে, তা আমাকে অতিক্রম ক'রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

কালিদাস। তার কারণ, তোমার বাস্তব সত্যকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে তোমার পরম সত্য, ফুলকে অতিক্রম ক'রে যেমন বিরাজ করে তার গন্ধের পরিমণ্ডল।

শিলাবতী। সত্য কথাই বলেছ। তেমনি মানব সংসারের একটি বৃহত্তর কাজেই সত্যতর রূপ বিরাজ করছে এই যুদ্ধ বিগ্রাহের ক্ষুদ্র রূপের উধ্বেণি।

কালিদাস। পড়ে মরুকগে যুদ্ধবিগ্রহ আর তার ক্ষুদ্র রূপ রুহৎ রূপ! শিলাবতি, তুমি স্থান্দর, তুমি অপরূপ স্থানর।

শিলাবতী। এথানেও আমি উপলক্ষ্য। তোমার মনে সৌন্দর্যের যে আদর্শ নীহারিকারূপে ঘূর্ণ্যমান, আমাকে অবলম্বন ক'রে তা একটা রূপ পাবার চেষ্টা করছে।

কালিদাস। লোকে ভাবে, আমি চাটুবাক্যের দারা উন্নতির পথ প্রশস্ত করছি। ভারা বলে যে, মালবিকাগ্নিমিত্রে মহামাড্যের স্থতি করেছি, বিক্রমোর্বশীতে মহারাজার স্থতি করেছি—সব মিথ্যা, মিথ্যা। ভারা যদি সভ্যিই জানতো আমি কার স্থতি করছি……

শিলাবতী। কার স্তৃতি করছো?

कालिमान। मालिका यात्र ছाয়ा, উর্বশী यात्र ছায়া, সেই নারীর।

শিলাবতী। কে সেই সোভাগ্যবতী ?

কালিদাস। তুমিও জানো না? কেন ছলনা করছো—তুমি! তুমি! তুমি!

প্রমথনাথ বিশীর

শিলাবতী। অবশ্যই জানতাম, কিন্তু ছলনায় যে তুমিই পড়েছো।

কালিদাস। কেন?

শিলাবতী। মালবিকা আর উর্বশী আর এই শিলাবতী, তিনজনেই সেই নারীর ছায়া।

কালিদাস। কোথায় সে?

শিলাবতী। তোমার কল্পনায়।

কালিদাস। কি তার নাম?

শিলাবতী। সৌন্দর্যলক্ষ্মী—অন্ত যে-কোনও নাম দিতে পারো—তাতে কিছু আদে যায় না।

কালিদাস। শিলাবতি, তুমি পাষাণী।

শিলাবভী। তুমি আগেই তো একবার বলেছ স্থন্দর।

কালিদাস। ও ছুই কি তবে এক ?

শিলাবতী। নয় কেন? আমাদের মহাকালমন্দিরের উত্তর দিকে সেই যক্ষিণীমূর্তিটি দেখনি?

কালিদাস। স্থন্দর বটে।

শিলাবতী। ও সৌন্দর্য কি পাণরে ছাড়া আর কিছুতে ফুটতে পারতো।

কালিদাস। কেন, রতির আশ্রয় কি মদন নয়?

শিলাবতী। রতি যে মৃগ্ধ সোন্দর্যের প্রতীক, তাই তার আশ্রয় মদন। তাঁর সক্ষে তুলনা করো পার্বতীর, সে যে অপরূপ, সে যে তুলনারহিত, তাই সে অবলম্বন করেছে মহাদেবীকে! মহৎ সোন্দর্যের মহৎ অবলম্বন। কবি, শুনেছি তোমার ঋতুসংহার কাব্য, মৃগ্ধ সোন্দর্যের স্থনিপূণ আলিম্পন। দেখেছি তোমার মালবিকা আর বিক্রমোর্বশী, এ ছ'টি জ্যোৎস্বা রাত্রির কুমৃদ কহলার! কিন্তু তোমার কাছে যে আমার প্রত্যাশার অবধি নেই! ওতে আমি সম্ভষ্ট হব না। এবারে যাও, করো মহৎ সোন্দর্যের জয়ধ্বনি, পূর্ণ বিকশিত হোক সেই শতদল প্রচণ্ড স্থের তাপকে অঙ্গের বিভৃতি ক'রে! কবি, এবারে গাও হরপার্বতীর মিলনবার্তা, পুড়ে মক্ষক তোমার মৃগ্ধ মদন মহৎ সোন্দর্যের আত্মদানের হোমপ্তায়িশিধায়।

कालिमाम। এ कि भाग्रस मञ्जत ?

<u> निलावजी। महामान्यस्य मञ्जय।</u>

কালিদাস। মহামামুষ কে?

শিলাবতী। মহাকবি! আমি তো তোমার প্রতিভার অস্ত দেখি না, প্রাপর-সাগরবিস্থৃত হিমালয়ের স্থায় তোমার প্রতিভা পৃথিবীর মানদণ্ড—তার অসম্ভব কিছু দেখি না।

কালিদাস। শিলাবতি, তোমাতে স্বই গুণ, কেবল একটিমাত্র দোষ।

শিলাবতী। গুণ ভো বুঝলাম, দোষ কি গুনি।

কালিদাস। আমার প্রতিভার প্রতি অহৈতুক আস্থা।

শিলাবতী। এ ছাড়া আর কিছু নয় তো! তা, চাদের অনেক গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষের মতো চোথে পড়বে না।

কালিদাস। তোমার উক্তিগুলি ম্ক্তাফল, সংগ্রহ ক'রে রাথলে বাণীর অল্কার হবে।

শিলাবতী। রাখো, রাখো, তুমি পাকা জহরী।

কালিদাস। এবারে উঠি, অনেক রাত্রি হল।

শিলাবতী। মনে পড়েছে?

कानिमाम। তোমার কাছে এলে সব ভূলে যাই।

শিলাবতী। কিন্তু তারা ভোলে না, যারা অনেক রাত্রে তোমাকে ফিরে থেতে দেখে আমার কুটার থেকে।

কালিদাস। তারা একেবারেই অভাজন। হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে অনেক রমনী, কিন্তু যার আবেগ কল্পনা পর্যস্ত গিয়ে পৌছায়, তাকে নাড়া দেয় —এমন নারী হুর্লভ!

শিলাবতী। এবাবে সেই তুর্লভই হোক তোমার কাব্যের বিষয়!

কালিদাস। তারই তো সাধনা করলাম এতক্ষণ, এতদিন।

শিলাবতী। এতদিন সে ছিল কবির বিষয়, এবারে হোক কাব্যের বিষয়। তু'য়ে অনেক প্রভেদ।

কালিদাস। শিলাবতী জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শিলাবতী। আমি তো জানিই—এমন কি, পাড়ার লোকেরও জানতে বাকি নেই।

কালিদাস। মানে, তারা কিছুই জানে না! তারা কি জানে যে, • প্রমধনাথ বিশীর ● জোয়ারের তরক্ষদলের মধ্যেই চাঁদের ছায়া থাকে—যে চাঁদ তাকে জাগিয়ে দেয়, তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শিলাবতী। কেমন ক'রে জানবে? সংসারে সবাই তো কবি নয়। তারা সাদা চোখে দেখে, মধ্যরাত্তে এক যুবক নিঃসঙ্গ এক রমণীর ঘর থেকে বেরোচ্ছে। এই কি যথেষ্ট নয়?

কালিদাস। নিন্দার পথ আর প্রশস্ত হবার স্রযোগ দেওয়া উচিত নয়।

निनावजी। आगामी ताजि भर्यस, कि वतना ?

কালিদাস। নেহাত মিথ্যা বলোনি, যাই আজ, আর স্থযোগ দেওয়া নয়— অতএব চললাম।

শিলাবতী। পথ নির্বিদ্ন হোক।

কালিদাস। তোমার স্থপ্তির মতো!

#### 0

শিলাবতীর কুটার নগরের একান্তে অবস্থিত। তার পরে একথানি মাঠ। মাঠের পরেই নদীতীরে মহাকালের মন্দির, সেখান হইতেই রীতিমত নগরের আরম্ভ। কালিদাস কুটার ছাড়িয়া মাঠের মাঝে পড়িল। যুথী-পরিমলের সহিত মিশিয়া কেতকীর আর্দ্র স্থান্ধ বাতাসে একখানি চন্দ্রাতপ বুনিয়া দিয়াছে। রাত্রি গভীর। কৃষ্ণা দশমীর চাদ অর্ধবিকশিত কহলারের মতো আকাশে ভাসিতেছে, তাহার কিরণ এমন সতেজ নহে যে, নিদ্রিত পাখীর স্বপ্লভঙ্গ করিয়া অকালকুজন জাগাইয়া দেয়। নির্জন পথ ধরিয়া কবি আপন মনে চলিতেছে, মহাকালের মন্দিরের নিকটে আসিয়া তাহার চৈত্যু হইল। সেই অন্ধকারে ঘনতর অন্ধকারের মতো কালো পাথরে গড়া মন্দিরটি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। কবি কি ভাবিয়া তাহার অলিন্দে একটি স্বস্তের নিকট বসিল। তাহার নিভূত চিতে, গিরিগুহায় প্রতিধানির মতো শিলাবতীর বাক্যগুলি ঘুরিয়া মরিতেছে। কতক্ষণ সে এভাবে বসিয়াছিল জানি না—যখন তাহার সন্বিৎ হইল, উত্তর দিকের আকাশে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। এক দিগন্ত হইতে অন্ত দিগন্ত অবধি यেघमाना श्रमातिष्ठ, खरत खरत तमघ, त्मरघत छेभरत तमघ, कवित्र मत्न इहेन, দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় যেন আপন রহস্তময় বিশাল পট সন্ধানী কবির চোথের সম্থে মেলিয়া দিয়াছে। মেঘাস্তরালে দশমীর চক্রের অধিকাংশ লুপু,

বেটুকু দৃশ্যমান, তাহাতে রহম্ম লঘুতর না হইয়া আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। জলদজালের কোথাও কোথাও চম্রালোক পড়িয়া গৈরিকোজ্জ্বল গিরিগাত্তের মতো প্রতিভাত; কোথাও ঘনান্ধকার গিরিগুহার মতো রহম্মময়, মেঘগাত্তে ছোট ছোট বিহ্যুৎশিখা গিরিগাত্তে সঞ্চরণশীল কিয়ররমনীগণের মতো চঞ্চলা; মাঝে মাঝে চাপা মেঘের ধ্বনি গিরিকন্দরে বিবর্ধিতশক কুঞ্জরবিজয়ী সিংহণজনের মতো গন্তীর; আবার সব নিস্তক! এই মেঘমালা দর্শনে কবির কল্পনায় নগাধিরাজের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল আর জোয়ারের স্ত্রপাতে যেমন একপ্রকার স্বতঃম্কৃত্ত অস্ট্র কল্পোল জাগে—তেমনি করিয়া মনে জাগিল,

#### অস্তান্তরস্থাং দিশি দেবতাত্মা

#### शिभानाया नाम नगाधिवाजः।

চকিত কবি বুঝিল যে, কবির প্রতি সদয় মহাকাল অনাগত কাব্যের বাণীময় প্রথম ইঞ্চিতটি দান করিয়াছেন। আর বিলম্ব না করিয়া মহাকালের উদ্দেশ্যে একটি প্রণতি নিবেদন করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

#### ঙ

কালিদাস নৃতন কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে নৃতন রচিত সর্গটি শিলাবতীকে সে শুনাইয়া যায় আর তার পরিবর্তে শিলাবতীর প্রসন্ধ্য হাসি ও কণ্ঠের মালা লাভ করে।

ওদিকে নগরে আসর উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উদ্জয়িনী স্থার্থৎ নগর, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্ততম বৃহৎ নগর, কিন্তু হইলে কি হয়, এত লোকসমাগম হইবে যে, কুলাইবার কথা নয়। তাই নগরের বাহিরে শিবির-সিরিবেশ চলিতেছে। উদ্জয়িনীর এক দিকে সিপ্রা নদী, তিন দিক্ প্রাচীরে বেষ্টিত, মাঝে মাঝে বিরাট্ সব সিংহ্বার। প্রাচীরের বাহিরে কতক দ্র পর্যস্ত উচ্চ প্রাস্তর, তারপরে শশুক্ষেত্র। ঐ মাঠের মধ্যে সারি শাত শত শিবির পড়িতেছে, অসমতল স্থান কাটিয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চকমিলান আকারে শিবিরসিরিবেশ হইতেছে—এক একটি চকের মাঝে ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে, ফুলের বাগানের মাঝে ফাঁক, লোক বেড়াইতে পারিবে। মাঠের একদিকে বিপণি-শ্রেণী বিসয়াছে, দ্রদ্রান্ত হইতে ব্যবদায়ী, বণিক্ আসিয়াছে, আনিয়াছে—মনোহর সব শিল্পজাত দ্রব্যাদি। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, গুর্জর

হইতে মগধ, বঙ্গ ও প্রাগ্জ্যোতিষ সকল দেশের নূপতিগণ, পণ্ডিতগণ, ব্যব-সায়িগণ আসিবে, অনেকে ইতোমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে। কেহ অশ্বে আসিয়াছে, কেহ উট্রে, কেহ হস্তীতে, বাজে লোকেরা গো-যানে। এই সব ভারবাহী শত সহস্র পশুর থাছ যোগানো দায়, স্থযোগ পাইলেই তাহারা শস্তক্ষেত্রে গিয়া পড়ে, তথন কৃষকে আর পশুর মালিকে কলহ বাধিয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের যাহা কিছু রম্য, যাহা কিছু কাম্য, সবই আজ উজ্জ্যিনীর প্রাস্তে সমবেত।

একদিকে স্বাধীন নুপতিগণের শিবির, একদিকে মিত্র-নূপতিগণের শিবির। প্রত্যেক নূপতির সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ কবি ও পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ সব ব্যবসায়ী আসিয়াছে; একের সহিত অপরের ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিত। পড়িয়া গিয়াছে—কেহ হার মানিতে রাজী নয়।

নগরের মধ্যেও জনতা অল্প নয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসিয়া ভিড় করিয়াছে, কাহারো গৃহে আর তিলধারণের স্থান অবশিষ্ট নাই। পথে চলা দায়। অল্পদিনের মধ্যে সরোবর যেন কূল ছাপাইয়া গিয়াছে
—এমনি থমথমে থই থই ভাব।

রাজপ্রাসাদে আয়োজনের আড়ম্বরের বর্ণনা সম্ভব নয়।

কালিদাস থেদিন ন্তন কাব্যের শেষ স্গৃটি আর্যা শিলাবতীকে শোনাইল, শিলাবতী গলার মৃক্তার হার খুলিয়া কবিকঠে অর্পন করিল। কালিদাস বলিল
—আজ পুষ্পহারের বদলে মৃক্তাহার কেন!

শিলাবতী। পুষ্পহার যে প্রতি দিন গাঁথ তে হয়, প্রতি দিন ফেলে দিতে হয়। সে তোমার মধুর আলাপের মতো স্থানর বটে, কিন্তু ধরে রাথবার উপায় নেই। তোমার অমর কাব্যের যোগ্য প্রতিদান এই মুক্তাহার।

কালিদাস। এবারে বলো—কেমন লাগলো?

শিলাবতী। ভাষা অক্ষম বলেই সে কথা বলবার ভার ঐ মৃক্তামালার উপরে দিয়েছি।

কালিদাস। এ কি সামাজিকগণের রুচিকর হবে?

শিলাবতী। সমাজ তো ঐ রাজসভার মধ্যে আবদ্ধ নয়, দ্রদেশে ও দ্র কালে তা' ছড়িয়ে রয়েছে।

কালিদাস। আমার আগের রচনার তুলনায় কেমন লাগলো?

শিলাবতী। আগের রচনায় ছিল তোমার কল্পনার লীলা, এবার তোমার কল্পনা স্ষ্টি-কার্য্যে নেমেছে।

कानिमात्र। भशाताक कि थुनी श्रवन ?

শিলাবতী। মহারাজ তো দিঙ্নাগাচার্য নন। বেশি কি বলবো—এ কথা শুনলে স্বয়ং হরপার্বতী ভোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

তারপরে শিলাবতী বলিল—কবি, তোমার পুঁথিখানা রেখে যাও, রাত্রে আর একবার পড়বো। কাল সন্ধ্যায় এসে আবার নিয়ে যেও। পরগু তো তোমার রাজসভায় পড়বার কথা।

कालिमाम পूँथिथाना রाथिया विमाय लहेल।

পরদিন সন্ধ্যায় কালিদাস শিলাবতীর ভবনে পৌছিলে শিলাবতী বলিল, আমার সঙ্গে এসো।

ত্ব'জনে একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেগানে একটি ক্ষ্দ্রায়ত শেতপাথরের জলচোকির উপরে পুঁথিথানি রক্ষিত, আর পুঁথিথানির উপরে একটি স্বকুমার ময়ুরপুচ্ছ রহিয়াছে কালিদাস দেখিতে পাইল।

সে তথাইল-ব্যাপার কি ? ময়রপুচ্ছ রাথলে কেন ?

- -- আমি রাখিনি।
- —ভবে রাখলে কে ?
- —তা হ'লে শোনো।
- —কাল অনেক রাত্রি জেগে পুঁথিথানা আবার শেষ করলাম। তারপরে কথন ঘ্রিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্ন দেথলাম, স্বয়ং কুমারজননী উমা আবির্ভূত হয়েছেন, হ'য়ে বলছেন যে, কবির কাব্য শুনে আমি খুনী হ'য়েছি—আরও খুনী হ'য়েছি যে, কবি আর অধিক দ্র অগ্রসর না হ'য়ে আমাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে। তারপরে 'এই নাও' ব'লে কর্ণালক্ষার থেকে একটি শিথতি বর্হ খুলে আমার হাতে দিলেন, বললেন যে, কবিকে আমার নাম ক'রে দিও।
- —স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠ্লাম, ভাবলাম, নিশ্চরই বর্হটি পাবো। কিন্তু স্বপ্নমাত্র মনে হ'ল, হাসি পেলো, ভাবলাম—যাক, স্বপ্ন র্থা, কাল তোমাকে বলা যাবে—সে মন্দ মন্ধা হবে না।

আজ সকালে উঠে পুঁথিখানার কাছে গিয়ে দেখি—এ কি ! পুঁথির উপরে এ
শিথিপুচ্ছ এলো কোথা থেকে ? তবে কি কুমারজননীর আশীর্বাদ স্বপ্ন মাত্র নয় !

প্রমধনাথ বিশীর

আর বলিবার প্রয়োজন হইল না—আর বলিবার ছিলই বা কি !

সূটি বিশ্বিত নরনারী হতবুদ্ধি হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে তথন ভরে ভরে মেঘ দিব্য শিথিকলাপের মতো বিন্তারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নথরে বিধৃত বিস্তুৎ ক্লিপ্ট সর্পের মতো চেটা করিতেছে, মেঘমুদঙ্গের গন্তীর ধ্বনির তালে তালে মেঘকলাপ নড়িতেছে, আর অর্ধান্তরিত শুক্লা শশীর স্তিমিত আলোতে কুমারজননীর স্নেহের স্মিতকোতুক যেন কিছুতেই বাধা মানিতেছে না। স্কুনে মুগ্ধের মতো এই আলোকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ দেখিল জানি না, অবশেষে শিলাবতী বলিল—দেখ্লে?

কালিদাস বলিল—দেখলাম।

শিলাবতী আবার বলিল—দেবী আবিভৃত হ'য়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন।

কালিদাস উঠিয়া পড়িল, বলিল—আর ভয় নাই।

#### q

আজ উৎসবের দিন। স্থোদয়ের শুভ ম্হুর্তে মহারাজা, যুবরাজ, কুলগুরু, রাজপুরোহিত ও অক্যান্ত সভাসদ্গণ পদব্রজে মহাকালমন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিয়াছেন। ইহাই উৎসবের কার্যসূচীর প্রথম অঙ্গ।

তারপরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। মহারাজা স্বয়ং অভ্যাগত নুপতি ও পণ্ডিতবর্গকে স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহারাও সময়োচিত উত্তর দিয়াছেন। তৎপর মহারাজা হুণসমরবিজয়ী কুমারগুপ্তকে 'হুণারি' উপাধি দানের প্রস্তাব করিলে সমগ্র সভা একবাক্যে 'সাধু সাধু' ধ্বনির দ্বারা মহারাজার প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়াছেন। প্রাহ্রের অধিবেশন এথানেই সমাপ্ত। তারপর সারাদিন ধরিয়া নৃত্য গীত, কোতুক প্রদর্শন চলিয়াছে, 'দীয়তাং ভূজ্যতাং' চলিয়াছে—মহারাজা অভ্যাভ্য নুপতিগণ সহ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়া, দর্শন দিয়া এবং দর্শন করিয়া উৎসবের সোষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এখন সন্ধ্যাবেলা। পুনরায় রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। এবারে রাজকবি সম্মপ্রণীত কাব্য পাঠ করিবেন—সান্ধ্য অধিবেশনের ইহাই প্রধান অঞ্চ।

্রাজসভার মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি মহারাজা উপবিই, তাঁহার বামে যুবরাজ

কুমারগুপ্ত, দক্ষিণে শুল্রকেশ, শুল্রবেশ কুলগুরু; আরও বামে স্বাধীন ও মিত্র নুপতিগণ, আরও দক্ষিণে ভারতের যাবতীয় কবি ও পণ্ডিতগণ। পণ্ডিতগণের মধ্যে, তারাগণের মধ্যে বৃহস্পতির স্তায় আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ দিঙ্নাগাচার্য উপবিষ্ট; তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু শরীর এখনো ঋজু ও সবল, চোয়াল ভারি, মন্তক প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড একটা হাছুড়ির স্তায়, ঐ হাছুড়ির আঘাতে কত কবিষশঃপ্রার্থীর ষশঃশুল্ভকে ভূগর্ভে সমূলে তলাইয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই, স্বয়ং সরস্বতী তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন; তাঁহার মন্তকের চারি দিকৃ ক্ষুর দিয়া কামানো, মাঝখানে একগুছু দীর্ঘ কেশ, দিঙ্নাগাচার্য হুর্ধ্য দ্রাবিড়ী পণ্ডিত। তাঁহার পাশে বিসিয়া আছেন রাজসভার প্রাচীন কবি দেবভট্ট।

সিংহাসনের সম্মুথে অদ্রে, সিংহাসনের দিকে মুথ করিয়া শ্বেত প্রস্তরের সামনে কালিদাস উপবিষ্ট; তাহার কঠে শ্বেত উন্তরী ও শ্বেতপদ্মের মালা, কুঞ্চিত কেশদামে একটি আকন্দ ফুলের মালা জড়িত, সম্মুথে তাঁহার ভূর্জপত্রের পূঁথি, সম্মুপ্রশীত কাব্য। কবির পাশে তাঁহার অন্তরক্ষ বন্ধু নিচুল। তু'জনে সমবয়সী, তু'জনেই কবি; কবিত্বে নিচুল কালিদাসের সমকক্ষ নয়, কিন্তু কাব্য-রসাম্বাদে, সরস্তায় বড় ন্যুন নহে, কবি শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন 'সরস নিচুল', নিচুল মানে একপ্রকার বেতগাছ। কালিদাস স্থাকে বলেন—তোমরা তু'জনেই সমান সরস! নিচুল কালিদাসের গ্রামের লোক, সেথানেই থাকেন, এই উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন।

কালিদাসের পিছনে সভাসদ্, সামাজিক ও নাগরিকগণ, আর বিতলের চক-মিলানো অলিন্দে জালায়তনের অন্তরালে পুরস্ত্রীগণ। উপর হইতে রাজসভার মধ্যে অবতরণের জন্ম শ্রেণীবদ্ধ মর্মরসোপান—ভিতরে গতায়াত-সোপানও আছে।

সভাস্থল পুষ্পগন্ধে, ধৃপ ও অগুরুর সোরতে আমোদিত। শত শত দীপের প্রভাবে আলোকিত, সমস্ত সভা নিস্তর্ধ, তবু জনপূর্ণ বলিয়া থমথম করিতেছে। এমন সময়ে সময়স্থচী শব্ধ বাজিয়া উঠিল, মহারাজার ইঞ্চিতে কুলগুরু উঠিয়া মঞ্চলাচরণ করিলেন—এবং তারপরে সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া মহারাজা কবিকে কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

কবি উদ্দেশ্যে মহাকালকে প্রণাম করিলেন, মহারাজকে নমস্কার করিলেন, সভাকে নমস্কার করিলেন, এবং একবার উধের্ব জালায়তনের দিকে.সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুঁথির গ্রন্থি উন্মোচন করিলেন। কবিকে যেন কিঞ্চিৎ দিধাযুক্ত বলিয়া মনে হয়—নিচুল কাণে কাণে বলিল—ভয় নাই, প্রথম রসিকসম্ভাষণে
কবিতা ও বনিতা ভীত হ'য়েই থাকে।

কালিদাস অস্ট্রবরে বলিল—সবাই কি রসিক, দিঙ্নাগের ভাবখানা দেখো না।

—বেশি শুঁড় নাড়লে বেতের কাঁটা ফুটবে ! তুমি নির্ভয়ে স্থক্ত করো। কবি নতমস্তকে কাব্যের নাম ঘোষণা করিল—

—'কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যম্।' তারপরেই আর্ডি স্থক্ন করিল—

> অস্ত্যন্তরস্থাং দিশি দেবতাত্তা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। পূর্বাপরো তোয়নিধীবগাহ্ব স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

কবির কণ্ঠস্বরে একটি মোহিনী শক্তি ছিল! সে যেন শব্দের ইস্রধন্ম, তার মধ্যে সাতটি স্থর এমন অঙ্গাঙ্গী মিশ্রিত যে, একটি হইতে আরটিকে স্বতম্ত্র ধারণা করা যায় না—অথচ একই সঙ্গে সাতটির স্বাদ পাওয়া যায়, সমস্ত ইচ্ছিয়-গ্রামের উপরে, মনের উপরে একটি রঙের আবহাওয়ার স্থষ্টি করিয়া দেয়। সেই স্বরে সেই স্করে একটির পরে একটি শ্লোক ধ্বনিত হইয়া চলিল। হিমালয়ের বর্ণনায় উদান্ত অন্ত্রদান্ত শ্লোকমালা শব্দের হিমালয় স্ঠি করিয়া দিল। তারপরে উমার জন্মবন্তান্ত ও বাল্যলীলা কথিত হইল। দৈত্যভয়ে ভীত দেবতাগণ बक्ताসমীপে উপস্থিত হইলেন, স্বাধিকারপ্রমন্ত মদন দগ্ধ হইল। রতিবিলাপের লোকগুলি আকুলমুর্ধজা রতির ভাষ নিস্তব্ধ সভাকক্ষে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে नाशिन, जादभदि जभः क्लामय, উমাপ্রদান এবং সপ্তম স্বর্গে উমাপরিণয়ে বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসব ধ্বনিত হইয়া উঠিল—দৈত্যকবলমুক্তির আসন্ন আশায় ব্রহ্মাণ্ডের পূর্বাশা নবরাগ ধারণ করিল। চরাচরের উল্লাসসঙ্গীতের সমে আসিয়া কবির কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটিল। কবি থামিলেও প্রতিধানি থামিল না, সভার আনাচে কানাচে, স্তম্বানীতে, অলিন্দে, বলভিতে প্রতিধ্বনি থমথম করিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রতিধ্বনি থামিলেও শ্রোতৃরন্দের অন্তরে, আকাশে ঝড় থামিয়া গেলেও পর্বতগুহায় যেমন তাহার

<sup>●</sup> স্ব-নির্বাচিত গল্প ●

প্রতিশব্দের লীলা চলিতে থাকে, তেমনি কাব্যের স্মৃতি বার বার আবর্তিত হইতে লাগিল। মহৎ কাব্যের ধর্মই এই যে, কাব্যপাঠ শেষ না হইয়া গেলে তাহার মহত্ব হৃদয়ক্ষম হয় না। কবি বীজ বপন করে, রিসক চিন্ত তাহাকে রসবোধের দ্বারা লালন করিয়া বনস্পতিতে পরিণত করে। যে কাব্য শেষ হইলে মনেই হয় না যে, এখনো শেষ হয় নাই—তাহা কাব্যই নয়।

কবি শেষ করিল, কিন্তু শ্রোতৃর্ন তথনো স্থাপুবং। প্রথমে মহারাজার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল! সেই বাক্যে সন্ধিং ফিরিয়া পাইয়া সমস্ত সভা এককণ্ঠে সাধুবাদ ধ্বনিত করিল।

তখন মহারাজা নিজ কণ্ঠের মণিমালা কবিকে অর্পণ করিতে উন্থত হইলে দিঙ্নাগাচার্য বলিল—মহারাজ, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কাব্য সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু এখনো তাহার বিচার বাকি। বিচারান্তে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে তখন কবিকে পুরস্কৃত করিবেন—কেহ আপন্তি করিবে না।

যুবরাজ বলিলেন, সভাস্থ রসিকবর্গের সম্মতি মৌনেই কি বিচার সম্পন্ন হয় নাই ?

দিঙ্নাগাচার্য—কর্ণ থাকিলে শোনা যায়, কিন্তু কাব্য বিচারের পক্ষে আরো কিছু আবশ্যক।

বুবরাজ—সত্য বটে, কিন্তু আপত্তিকারী কেহ আছে কি ?

দিঙ্নাগাচার্য—আমি আছি।

পার্শে উপবিষ্ট দেবভট্ট দিঙ্নাগের ছায়ায় ছায়া মিশাইয়া একটু উদ্খ্দ করিল। তাহার গলায় গলা মিশাইয়া প্রতিধ্বনি করিল, বলিল—আমি আছি।

তথন মহারাজা বলিলেন—বেশ, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আগামীকল্য বিচারাস্তে কবিকে পুরস্কৃত করা হইবে।

তথন সভাভক হইল।

Ъ

পরদিন রাজসভায় বিচার আরম্ভ হইল সত্য, কিন্তু রাত্রিবেলাভেই নৃতন কাব্য সম্বন্ধে নানা স্থানে নানারূপ মতামত ব্যক্ত হইতে লাগিল—সেটাও একরকম বিচার, এবং বোধ করি, পণ্ডিভের বিচারের চেয়ে তার মূল্য কম নয়।

অনেক রাত্রে যুবরাজ কুমারগুপ্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে পত্নী তাঁহার কর্তে একটি মাল্য পরাইয়া দিয়া বলিলেন—দেবসেনাপতি কুমারের জয় হোক।

কুমারগুপ্ত বলিলেন—আমি আবার দেবসেনাপতি হলাম কথন ?

- —কেন, এই যে কিছুক্ষণ আগেই রাজকবি কাব্যে বর্ণনা করলেন।
- —ওঃ, সেই কাব্যের কথা বলছ ?
- তুমি তবে কি ভাবলে? কবি বন্ধু থাকবার কত স্থবিধা।
- —তুমি তো কেবল স্থবিধাটুকুই দেখছ।
- —অস্থবিধা আর কোথায় ?
- —কুমার যে—চিরকুমার! তার এমন লক্ষ্মী পত্নী ছিল না।
- ৬ঃ, আমি তবে অবান্তর ?
- —না, কাব্যের অভাব বাস্তবে প্রিয়ে দিয়েছে। ঐথানে কবির উপরে সংসারের জয়।
  - —शक्टे वर्ता, अपन मधूत कावा कीवरन अनिन।

কুমারগুপ্ত বলিলেন—কবি কাব্য লিখলে মধুর না হয়ে যায় না। তোমার দেবভট্ট লিখলে দেখতে কি কাণ্ড ঘটতো।

গোড়াধিপতির শিবিরে গোড়াধিপ ও তাঁহার বয়স্থের মধ্যে আলাপ হইতেছিল—

গোড়াধিপ। লোকটা লিখেছে বটে।

वयुष्ण। निथरत ना ? थाय-नाय जातना, त्कान सक्षां है ति है।

- —আরে ঝঞ্চাট কি আমার সভাকবি রাসেম্ররাজেরই আছে? লোকটার কাব্য শুনে সরম্বতীর হাঁসগুলো আর্তনাদ করে ওঠে।
  - —ভা' যা বলেছেন মহারাজ!
  - —এক কাজ করতে পারো। লোকটাকে গোড়ে নিয়ে যেতে পারো।
  - —যাবে কি? মহারাজার অনুগৃহীত!
- —অবশ্টই যাবে! কাল গিয়ে সহস্র স্বর্ণমূদ্রার লোভ দেখাও! আর সেই সঙ্গে গৌড়ের জলবায়ু ও খান্তদ্রব্যের প্রাচুর্যের বর্ণনাটাও করতে ভূলো না।
  - —যে আজে, কাল একবার যাবো লোকটার কাছে—
  - —বিক্রমাদিত্যের সভাকবি আমার সভায় গেলে আমার মর্যাদা বাড়বে।

# —সে আর বল্তে।

কালিদাসের কুটীরে কালিদাস ও তাহার বন্ধু নিচুলের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল—

নিচুল। কবি, তোমার ঋতুসংহার, মালবিকা ও বিক্রম স্থকাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কুমার নিঃসন্দেহে মহাকাব্য, তোমার নাম ব্যাস ও বাল্মীকির সঙ্গে গ্রাথিত হ'য়ে গেল।

কালিদাস। বন্ধুপ্রীতিই তোমার প্রশংসার হেছু! ব্যাস-বাল্মীকি ছিলেন ঋষি, লৌকিক কবির নাম তাঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়।

নিচুল। তাঁরাও লোকিক কবি, অলোকিক তাঁদের প্রতিভা! কালিদাস। তোমার কথা সত্য হ'লে আনন্দের বিষয়।

নিচুল। সব চেয়ে বিশ্ময়কর তোমার স্ক্র্ম শিল্পজ্ঞান! উমা-পরিণয়ে কাব্যের সমাপ্তি—কুমারের জন্মই হ'ল না। এই যে না-বলার দারা সবটুকু বললে, ব্যঞ্জনার হাতে বাস্তবের ভার ছেড়ে দিলে, এখানেই তোমার প্রতিভার পরাকাষ্ঠা। স্বল্পক্তিমান্ ব্যক্তি কাহিনীর জের শেষ পর্যস্ত টেনে নিয়ে যেতো। আর তাতেই মরতো।

কালিদাস। এই জন্মই তো তোমাকে 'সরস নিচুল' বলে থাকি! কিন্তু দেখো, কাল সভায় দিঙ্নাগ কি রকম স্থূল হস্তাবলেপ করে!

নিচুল। চমৎকার বলেছ। দিঙ্নাগের স্থল হস্তাবলেপ। দিগ্গজের শুঁড়ের স্পর্শ। কথাটা কোন কাব্যে চুকিয়ে দাও। অমর হ'য়ে থাকুক।

কালিদাস। সে তো পরের কথা। আগে দিগ্গজের শুঁড়ের আক্রমণ থেকে কবি প্রাণে বাঁচুক তো।

নিচুল। নিচুল সরস হ'তে পারে, কিন্তু তাঁরও কাঁটা আছে, হাতীর ওঁড়ে বিঁধবে।

রাজপুরোহিত ও দেবভট্টের মধ্যে—

দেবভট্ট। কেমন আচার্য, আমি বলেছিলাম কি না! কাব্য তো ছাই, কেবল চাটুবাদ! দেখলেন তো কৌশল!

রাজপুরোহিত। স্থন্দর! চমৎকার!

দেবভট্ট। আপনিও মৃগ্ধ হ'য়েছেন দেখছি !

পুরোহিত। কেন আপনি কি হন নাই ? তা ছাড়া চাটুবাদ কোথায় ?

দেবভট্ট। কোথায় নয়? যুবরাজ কুমারগুপ্তকে বানিয়ে দিল—কুমার দেবসেনাপতি! আর ইন্ধিতে মহারাজাও মহারাণীমাকে হরপার্বতী বলা হ'ল। পুরোহিত। তাও বটে।

দেবভট্ট। লিখতে বসেছে হুণবিজয়সংগ্রাম। তার মধ্যে এই পৌরাণিক কাহিনী আসে কোথা থেকে? আর এত কাহিনী থাকতে কি না বেছে বেছে সেই কাহিনী অবলম্বন করলো, যার মধ্যে কুমার নামটি আছে। ধূর্ত! শঠ! প্রবঞ্চক! চাটুকার!

পুরোহিত। আপনি একবার দিঙ্নাগ ঠাকুরকে বুঝিয়ে বলুন না কেন, কাল ভো তিনি বিচারে অবতীর্ণ হবেন।

দেবভট্ট। আপনি কি ভাবছেন, তা আমি করিনি! সমস্ত ব্ঝায়ে বলেছি। আমার গৃহিণী বে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেছিলেন, অমনি তাও কিছু দিয়ে এসেছি।

পুরোহিত। ঠাকুর কি বলছেন?

দেবভট়। দেখলাম, পণ্ডিতপ্রবর রসগ্রাহী। তিনি বললেন, যার গৃহিণী মিষ্টান্ন প্রস্তুতে এমন দক্ষ, তিনি যে মধুর কাব্য রচনা করবেন, তা আর বিস্ময়ের কি ?

পুরোহিত। তবে তো কাজ পাকা করেই এসেছেন।

দেবভট্ট। তা এসেছি—এখন মহারাজা বুঝ্লে হয়! রাজারা আবার চাটুবাদে সহজেই মুগ্ধ হয়!

বিনিদ্র দিঙ্নাগাচার্য একাকী পদচারণা করিতেছেন, ম্থমগুলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রতিহিংসার ভাব মিশ্রিত। পদাচারণা করিতে করিতে একবার থামিতেছেন—আর আরুত্তি করিতেছেন—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবন্থম্।
সন্তঃ পরীক্ষান্ততরম্ভজন্তে,

মূচঃ পরপ্রত্যয়নেয়বৃদ্ধিঃ॥"

আহো কি দম্ভ! 'ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবন্তম্।' ভালো, আগামীকল্য সেই বিচারই হবে! 'বৃদ্ধ হইলেই পণ্ডিত হয় না আর নৃতন হইলেই কাব্য হয় না!' সেই কথাই কাল প্রমাণ ক'রে দেবো যে, বৃদ্ধ হলেও পণ্ডিত হতে পারে —আর নৃতন হ'লেও কাব্য হয় না! এ তো আমাকে লক্ষ্য করেই লিখিত!

এই বলিয়া একবার তিনি নীরব হইলেন, থামিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন—মহারাজার আশ্রিত হ'লেই মহাকবি হয় না!

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—আঃ, রজনী যে প্রভাত হ'তেই চায় না অথবা ফুর্জনের অধিকার স্বভাবতই বিস্তৃত মনে হয়!

দিঙ্নাগাচার্য ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে পদচারণা করিতেই লাগিলেন।

পরদিন রাজসভায় সকলে সমবেত হইলে মহারাজা পণ্ডিত দিঙ্নাগকে বিচারে অবতীর্ণ হইতে অমুরোধ করিলেন। দিঙ্নাগ শুধাইলেন, উত্তরপক্ষ কে হইবে ?

নিচুল বলিল—আমি প্রস্তৃত।

কিশোরোপম মাতুষটির দিকে চাহিয়া দিঙ্নাগ অতুকম্পার হাসিল, বলিল— উত্তম! তাই হোক।

তথন দিঙ্নাগ আরম্ভ করিল—রচনাটিকে লেখক মহাকাব্য বলিয়াছে, কিন্তু মহাকাব্য তো দুরের কথা, কাব্যই হয় নাই।

নিচুল বলিল—দূরের কথাকে নিকটে আনিতে আজ্ঞা হোক, কেন মহাকাব্য হয় নাই ?

দিঙ্নাগ। নবম সগের কমে কাব্য মহাকাব্যে পরিণত হয় না, কাব্যখানি মাত্র সপ্তসর্গ!

নিচুল। তবে তো এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মহৎ শব্দ প্রযোজ্য নয়, কেন না— ইহাও মাত্র সপ্ত সর্গে সম্পূর্ণ!

দিঙ্নাগ। বাচালতা পরিহার করো, যুক্তির পস্থায় অবতীর্ণ হও।

দিঙ্নাগ যথন এই সব কথা বলিতেছিল, তথন পার্থে উপবিষ্ট দেবভট্ট মন্তক নাড়িয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিল—ভাবটা, এমন যুক্তিগ্রাহী বাক্য আর হয় না, সুযোগ পাইলে সেও বলিতে পারিত।

নিচুল বলিল—উপমাও এক প্রকার যুক্তি! কিন্তু তাহা যদি গ্রাছ্ম না হয়—
তবে অন্ত যুক্তি দিতেছি। মহত্ব কি বস্তুর গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে?
কারো কারো পক্ষে তাহাই একমাত্র নির্ভর।

এই বলিয়া সে দিঙ্নাগের গুরুভার দেহের প্রতি একবার কটাক্ষ করিল। অনেকে বুঝিল, বুঝিয়া হাসিল।

দিঙ্নাগ বলিল—এদেশে দেখিতেছি, বাচালতাই যুক্তির স্থান অধিকার ক'রেছে।

নিচুল। মৃচ্ যুক্তির চেয়ে বাচালতা অনেক সরস! কিন্তু তালো, জিজ্ঞাসা করি, মহাকাব্যের মহত্ব তাহার প্রকৃতিতে, না আকৃতিতে—যদি আকৃতিতে হয়, তবে অবশ্যই আমার কিছু বলিবার নাই। আর যদি প্রকৃতিতে হয়, তবে জিজ্ঞাস্থ এই যে, কুমারসম্ভবম্ কাব্যের চেয়ে মহত্তর আর কি হইতে পারিত? দৈত্যকবল হইতে স্বর্গ উদ্ধারের নিমিত্ত বীরের জন্ম, মানুষের প্রতিভা আর কি মহত্তর কল্পনা করিতে সমর্থ ?

দিঙ্নাগ। কিন্তু জন্মটা কোথায়? আসল ব্যাপারই যে উহু থাকিয়া গেল!

নিচুল! স্থতিকাগৃহের ভূমিণ্ড শিশুর ক্রন্দন না শুনিলে যাহারা জন্ম ব্যাপারটাকে কল্পনা করিতে অসমর্থ, তাহারা উত্তম সামাজিক জীব হইতে পারে, কিন্তু কাব্য সমালোচনার অধিকারী নয়।

দিঙ্নাগ। শুধু জনটাই তো উন্থ নয়, কাব্যের আসল বিষয়টাই যে অন্ধক্ত বহিয়া গিয়াছে! কোথায় জন্ম, কোথায় কুমার, কোথায় দেবদৈত্যে সংগ্রাম, আর কোথায়ই বা স্বর্গের উদ্ধার ?

নিচুল। কাব্যের প্রাণ ব্যঞ্জনায়। স্বটুকুই যদি করিতে হইবে, ভবে তো ইতিহাস হইয়া গেল!

দিঙ্নাগ। তাই বলিয়া কি আসল কথা অত্নুক্ত রাথিতে হইবে!

নিচুল। আসল কথা অবশ্যই কথিত হইয়াছে—সেইটুকুই কাব্যের বীজ! এবারে রসিক পাঠক তাহার রসবোধের দারা বীজকে অঙ্ক্রিত করিয়া লইবেন—যথার্থ কবিরা ইহাই আশা করিয়া থাকেন। সে শক্তি যাহাদের নাই, তাহারা ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশান্তের কচ্চায়ন লইয়া থাকুক, কাব্যের ক্ষেত্রে অনাগমনই বাঞ্চনীয়।

দিঙ্নাগ। এ কি বিচার?
দেবভট্ট মাথা নাড়িল।
নিচ্ল। আপনি যাহা করিতেছেন, তাহার নাম অবিচার।
কুদ্ধ দিঙ্নাগ বংহণ করিয়া উঠিল, তুমি অবাচীন।

নিচুল। কিন্তু আপনিও প্রাচীনের স্থায় কথা বলিতেছেন না।

ঈষৎ লচ্ছিত হইয়া দিঙ্নাগ বলিলেন—আমার বক্তব্য এই যে, রচনাটি মহাকাব্য নয়, তার উপরে আবার অসমাপ্ত। আর এমন রচনাকে সম্মানিত করিয়া মহারাজা রস্প্রাহীর কাজ করেন নাই।

নিচুল। মহারাজা রস্ঞাহীর কাজই করিয়াছেন—এমন হইতে পারে যে, তিনি আলম্বারিকের কাজ করেন নাই।

যথন ছই পক্ষে এইরূপ যুক্তির ও শ্লেষের বর্ষণ চলিতেছিল, তথন সভাস্থ সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে কেহ বা এক পক্ষ, কেহ বা অপর পক্ষ অবলম্বন করিতেছিল। কাল তাহাদের অনেকেরই কাব্যখানি ভালো লাগিয়াছিল, আজ অনেকেই ব্ঝিতে পারিল যে, ভালো লাগা উচিত হয় নাই। প্রেমের অভাব অলঙ্কার দারা ঘুচাইয়া লইতে হয়—যাহাদের হৃদয় প্রেমপূর্ণ, তাহারা স্থবর্ণ অলঙ্কারের অভাব অহুভব করে না।

সভাস্থ বৃদ্ধ জনের। মনে মনে দিঙ্নাগের যুক্তি সমর্থন করিতেছিল—আর
নিচুলের শ্লেষাত্মক যুক্তি তরুণগণের বড় ভাল লাগিতেছিল।

এমন সময় রন্ধ রাজপুরোহিত বলিলেন—মহারাজ, আমি কবিও নই, আলঙ্কারিকও নই, আমি মহারাজার মঙ্গলকামী রৃদ্ধ। আমার বক্তব্য এই যে— এমন শুভ উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত অসম্পূর্ণ কাব্য শুভস্চক নয়, বস্তুতঃ অমঙ্গল-জনক বলিয়াই মনে হয়।

দেবভট্ট তিন চার বার মাথা নাড়িল।

রাজপুরোহিত বলিলেন—তর্ক থাক্, আমার বোধ হয়, কাব্যথানি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা কবির উচিত।

নিচুল। সম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতর করিবার উপায় কি? রোহিত মৎস্থকে টানিলে কি তিমি মৎস্থে পরিণত হইবে?

দিঙ্নাগ। কিম্বা পুটিকা মৎস্থাকে রোহিত বলিয়া চালাইবার চেটা করিলেই কি সার্থক হইবে ? আমার মনে হয়, রাজপুরোহিতের বাক্য যথার্থ।

এবারে যুক্তির স্থানে ভক্তি আসিয়া দেখা দিল। মঙ্গলামঙ্গলের তর্কে অনেকেরই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাব্য অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মঙ্গলের উপরে স্থান দেওয়া যায় না বলিয়া সকলের ধারণা হইল।

অনেকেই অস্ট্রের বলিতে লাগিল—তাই তো কাব্যথানা যে অসম্পূর্ণ! কেহ কেহ বলিল—অসম্পূর্ণ কাব্যে শুভ উৎসব থণ্ডিত হইল!

এমন সময় সকলে দেখিতে পাইল, অলিন্দের শ্বেতপাথরের সোপান বাহিয়া প্রভাতের শুক্তারার ভায় একজন রমণী নামিতেছে, সকলেই চিনিল—আর্যা শিলাবতী।

শিলাবতী ধীরপদে সভাস্থলে উপস্থিত হইরা মহারাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—মহারাজার অন্ধুমতি অন্তে আমি কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—মহারাজ! কাব্যের বাহ্য অসম্পূর্ণতায় উদ্বির হইবেন না—স্বয়ং মহাদেবী প্রসন্ন হইয়াছেন। এই বলিয়া শিলাবতী স্বপ্রবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

এবারে ভক্তির প্রতিষেধক ভক্তি পড়িল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যাহারা উদ্বিয় হইয়াছিল, স্বপ্নরন্তান্তে তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। এমন কি, কালিদাসের উষ্টীষচুড়ায় বর্হটি লক্ষ্য করিয়া তাহারা এক প্রকার ঈর্ষামিশ্রিত পুলক অক্বভব করিল।

শিলাবতী বাক্য শেষ করিবামাত্র দিঙ্নাগ গর্জন করিয়া উঠিল—এবারে উত্তম হইয়াছে। আর্যাবর্তের একচ্ছত্র অধিপতির সভায় কাব্যবিচারক শেষে কি না নারী! বেমন কাব্য, তেমনি বিচারক আর তেমনি রসগ্রাহী—বিলয়া শিলাবতী ও নিচুলের দিকে কটাক্ষ করিলেন।

তথন মহারাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন—তর্ক বিতর্ক ক্ষান্ত হোক, কবি, তুমি কাহিনীর প্রত্যাশিত চূড়ান্ত অবধি কাব্যকে টানিয়া লইয়া যাও।

মহারাজার বাক্যে সভাজন ধন্ত ধন্ত করিয়া উঠিল। রাজবাক্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্তুই সভাসদের প্রয়োজন।

কালিদাস উত্তর করিল না।

মহারাজা পুনরায় বলিলেন—রাজপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন যেথানে জড়িত, সেথানে আপত্তি করা উচিত নয়।

এবারে কালিদাস কথা বলিল-মহারাজ, আপনি আমার আরদাতা,

আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু আরও একটা আদেশ আছে— স্বয়ং সরস্বতীর আদেশ—তাহাকে লজ্মন করি কি বলিয়া ?

- —সে আদেশ কি ?
- —কাব্যের একটা দাবী আছে, সেই দাবী যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি—যাহা সমাপ্ত, তাহার উপরে আর লেখনী চালনা করা উচিত নয়।

প্রেম্বদ কবির এবধিধ বাক্যে মহারাজা নিতান্ত বিশ্মিত হইলেন,—রুপ্তও কম হইলেন না।

তথন তিনি বলিলেন,—ভালো, তুমি শেষ না করিতে পারো, অন্থের উপরে সে ভার দিতে বাধ্য হইব।

তারপরে দেবভটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—পণ্ডিত, তুমি কাব্যের শেষাংশ পরণ করিয়া দাও।

দেবভট্ট এক লক্ষে মহারাজার পায়ের কাছে আসিয়া পায়ের ধ্লা লইয়া বলিল—মহারাজার আদেশ ও পদধ্লি অবশ্যই শিরোধার্য—আমি অচিরে উহা সম্পূর্ণ করিয়া দিভেছি। রাজবংশের মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে কাব্যের দাবী আমার কাছে অধিক গুরুত্র নয়।

রাজা বলিলেন—তথাস্ত। আমি খুশী হইলাম।

রাজাদের অবশ্যই কাব্যে প্রীতি থাকে—কিন্তু আত্ম-প্রীতির চেয়ে বেশী নয়। তিনি কালিদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কল্য প্রাতেই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনে যাইবে।

দিঙ্নাগ বলিলেন—ইহাই রাজার উপযুক্ত বিচার!

রাজকবি রাজসভার ভূষণ। তাহার অভাবে আর যে হানিই হোক, অঙ্গহানি কথনোই হয় না।

ক্রষ্ট বিক্রমাদিত্য সভা পরিত্যাগ করিলেন। সভা ভাঙিয়া গেল।

\*

নিশাস্তের অন্ধকারে মহাকালমন্দিরের প্রচ্ছন্নতর অন্ধকারে তিন ব্যক্তি মিলিত হইল। কালিদাস, নিচুল ও শিলাবতী।

কালিদাস বলিল—শিলাবতি, আমাকে বিদায় দাও, আমার যাত্রাকাল আসর।

তার পরে বলিল—নিচুল, কিয়ৎদ্র আমার সঙ্গে বাবে।

শিলাবতী। তুমি কোথায় যাবে?

—রামগিরিতে। সেইথানেই যাইবার আদেশ হইয়াছে।

শিলাবতী। তোমাকে মহারাজা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিস্তু দেবী সরস্বতী তোমার সঙ্গেই চলিলেন!

—এখন তবে বিদায় হই ?

শিলাবতী। তোমার এই অপমানের অন্ধকার ভেদ করিয়া মহন্তর কাব্যের স্থাদেয় হইবে। আজিকার নির্বাসনের অভিজ্ঞতা কাব্যে গাঁথিয়া দিও। তোমার ও তোমার কাব্যের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। মহাকাল তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তথন সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মতো কালিদাস ও নিচুল ধীরে ধীরে অদ্রে মিলাইয়া গেল। শিলাবতী কুটীরে ফিরিয়া চলিল।

## যক্ষের প্রভ্যাবর্তন

সকাল বেলাতেই তূরী ভেরীর নিনাদে, অশ্বের হ্রেষায়, হন্তীর বৃংহিতে বনভূমি উচ্চকিত হইয়া উঠিল। উদ্দালক ও অথগুপুণ্য ছুটিয়া গোতমের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—তাত, তপোবনের প্রান্তে সৈম্য-সামন্ত এবং হন্তী অশ্ব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। আমরা বিপদের আশক্ষা করিতেছি।

গোতম বলিলেন—বিপদের কারণ দেখি না। তোমরা বরঞ্চ যক্ষের কাছে গিয়া সমস্ত নিবেদন করো, সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সবিশেষ কারণ জানিয়া লইবে। আমি এখন যজ্ঞে বসিতেছি।

ভথন ঋষিবালকদম যক্ষের কুটীরের দিকে চলিল।

ঋষির আশ্রমের অপর প্রান্তে শৈলমূলে যক্ষের কুটীর। সে গোতমের আশ্রিত, কিন্তু ঠিক গুরু ও শিয়সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

তাহারা যক্ষের কুটীরের মধ্যে উকি মারিয়া দেখিল যে, পুস্তকাকারে কর্তিত তালপত্রে সে লিখিতে ব্যস্ত। তাহারা জানিত, যক্ষের কাব্য রচনার বাতিক আছে।

**উদ্দালক** ডাকিল—यक !

यक मूथ जूनिया जाशारनत रमिथया वनिन-कि वरम ?

উদ্দালক বলিল, আর্য গৌতম আমাদের তোমার কাছে পাঠাইলেন।

**—কেন বলো** তো?

অথওপুণ্য উদ্দালকের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। সে বলিল—তুমি কবিতা লিখিতেছ, জানিবে কি প্রকারে ? বাহিরে গোলমাল গুনিতে পাও নাই ?

যক্ষ বলিল—না শুনিয়া উপায় কি! শোনাইবার উদ্দেশ্যেই লোকে গোলমাল করিয়া থাকে।

উদ্দালক বলিল—আমরা বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।

यक विनन-विभएनत्र कात्रण नारे।

- —তবে উহারা কে ?
- —কোন রাজপুরুষ হইবেন।

- এখানে কেন?

—রাজপুরুষগণ কেন যে কোথায় যান, তাহা মান্ত্রে জানিবে কি করিয়া? অথগুপুণ্য। তুমিও জানিতে পারিবে না?

যক্ষ। আমাতে বৈশিষ্ট্য কি?

অথগুপুণ্য। তুমি তো যক ?

যক্ষ দেখিল, এবারে সে ঠিকিয়া গিয়াছে। যক্ষ বলিয়াই নিজের পরিচয় দিয়াছিল। আর সে যথন যক্ষ অর্থাৎ মাত্র্য নয়, তাহার না জানিবার কোন হেতু নাই।

যক্ষ হাসিয়া বলিল—যাহারা কপ্ত স্বীকার করিয়া এতদ্রে আসিয়াছে, আগমনের কারণ তাহারা না জানাইয়া যাইবে না। ও পরিশ্রমটুকু আমরা নাই করিলাম।

উদ্দালক। অখণ্ডপুণ্য যে ভয় পাইয়াছে।

অথগুপুণ্য প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল—আমি ভয় পাইব কেন? লোকের ভয় করিতেছে।

উদ্দালক গম্ভীরভাবে বলিল—ঐ একই কংগ।

ষক্ষ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমরা কেউই ভয় পাও নাই। কিন্তু এখন বলো, আমাকে কি করিতে হইবে ?

উভয়ে একত্রে বলিল—বিষয়টা কি, সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

তথন তিনজনেই দেখিল, বনের দিগস্ত ঘেরিয়া একটা শব্দের ইক্রচাপ থেন উদিত হইয়াছে, তার মধ্যে কত বিচিত্র ধ্বনির মিশ্রণ; তুরী ভেরী, ফ্রেষারুংহিত, রথচক্র ঘর্ষর, কর্কশ কণ্ঠস্বর; সব মিলিয়া মিশিয়া সে এক অভ্ত বিচিত্র ব্যাপার।

যক্ষ বলিল—লোকজন বনে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এখনো তপোবনে প্রবেশ করে নাই।

তারপরে বলিল,—আছ্বা তোমরা যাও, আমি সমস্ত সন্ধান করিয়া আচার্য গোতমের কুটারে যাইতেছি, ততক্ষণে তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।

यक्कित वाक्ता आश्रुष्ठ रहेशा अधिवालकवत्र श्रुष्टान कतिल।

যক্ষ তালপত্ত ও লেখনী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। দেখিল, বালক তুটি উত্নম্বর বুক্ষের ডাল ভাঙ্ভিতেছে। অপরে হইলে ভাবিত যে, ঋষিবালক যজ্ঞসমিধ সংগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু যক্ষ সেরূপ ভূল করিল না। মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ সে ব্ঝিল, ক্রীড়ার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। ঋষি-বালকও যে বালক, এ কথা যে না বোঝে, সে মানবচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞানে না।

#### Z

বিষয়টির সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে যক্ষ কুটার হইতে বাহির হইল, বাহির হইয়া দিগন্তের দিকে চাহিবামাত্র 'চিত্রাপিতবং' দাঁড়াইয়া পড়িল, সে যেন চলাও নয়, থামাও নয়। দে দেখিল, দিগন্তের গিরিনালা ও মেঘমালায় জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বেথানে গিরিশৃঙ্গ উচ্চ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দলবদ্ধ হস্তিশাবকের ন্তায়—সেধানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে—এমনি উচ্চতর শিথরে গিয়া পৌছিবে। কোন কোন স্থানে সমুদ্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘীপমালার ভাষ ইতন্ততঃ গিরিচ্ডাগুলি জাগিয়া আছে। আরও দ্রের উচ্চতর গিরিশিথরগুলি একটার মাথার উপর দিয়া আর একটা উঁকি মারিতেছে, তাহাদের কৌতূহলের অস্ত নাই। আকাশের মেঘ আর পৃথিবীর পাহাড় আজ যেন রূপ বিনিময় করিয়াছে, আছেতে চোথ ছাড়া ধরিতে পারে না। প্রাকাশে প্রকাণ্ড এক থণ্ড মেঘ জ্টায়ুর পাথার মতো ক্রমশ বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার পালকের খাঁজে খাজে বিহাতের বনকুল সংলগ্ন। পৃথিবীতে মেঘের ছায়া মেঘের সীমানাকে ছাড়াইয়া আগে আগে চলিতেছে, যেখানে ছায়া, সেখানে নীল, অন্তত্ত ঘন সর্জ, ওরই মধ্যে যেথানে রোদের আভাস, সেথানে সোনালা সবুজ; ছায়ার বভায় ধরাতল ক্রমে ছুবিয়া যাইতেছে। বনস্পতির শীর্বগুলি বুদ্ধাশ্বের মতে। উৎকৰ্ণ।

পাহাড়ের গায়ে ছায়াবদলের পালা চলিতেছে, নীল, ঘন নীল, ফিকা নীল; শ্যাম, শৃষ্পশ্যাম, শুকশ্যাম; ওথানে কে ঘেন সোনার তবকে মৃড়িয়া দিতেছে; হঠাৎ আগাগোড়া কে যেন অমাবস্থার কাজলে লেপিয়া দিল; কালো কেশ-পাশের মাঝথানে হঠাৎ সিঁহুর ফুটিয়া উঠিল; কোন চঞ্চল দায়িত্বহীন দেবশিশু ঘেন রঙের ভাগুার লইয়া তচনচ্ করিতেছে, নিষেধ করিবার কেহ নাই। আকাশ ও পৃথিবী মেঘমায়ায় বাসরগৃহের তমিস্রার মতো রহস্থময়। মন অকারণ আকৃল করিয়া দেয়। যক্ষের মনে হইল, যে ব্যক্তি স্ত্রীর কণ্ঠ আলিক্ষন করিয়া

আছে, তাহারও চিত্ত যথন ব্যাকুল হয়—দ্রন্থ বিরহীর অবস্থা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

একটি ফুটস্ত কুটজ বৃক্ষের পাশে আর একটি রক্ষের মতো যক্ষ নিম্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে যক্ষ দেখিতে পাইল, উপত্যকার সমতল ভূমি হইতে বনম্পতিসমূহ থাকে থাকে সারে সারে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া গিয়াছে। কতবার এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার রাজসভার চিত্র মনে পড়িয়া গিয়াছে—এইমাত্র সমাট্র প্রবেশ করিলেন, সভাসদ্গণ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই বনম্পতিগুলির মতে প্রতীন। আজ এই দৃশ্য দেখিয়া শ্বৃতির স্ত্রে যক্ষের মনে রাজসভার চিত্র জাগিল। সেই সভা, সেই গোরবময় আনন্দের দিন, সেই কোলাহলময় বিচিত্র রাজধানী, সেই বন্ধুবান্ধ্বন, সেই নিভ্ত-চারিনী, রহস্থময়ী দেবী শিলাবতী—সেই জননাস্তরসোহদানি!

রাজসভা হইতে নির্বাসিত হইয়া কত জায়গাতেই না যক্ষ আশ্রয়ের জন্ত ঘুরিয়াছে। রাজরোধের কথা শুনিয়া কেহ আশ্রয় দিতে চাহে নাই। তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে রামগিরি শৈলমূলে গোতম ঋষির এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোতম আশ্রয় দিলেন, বলিলেন—এথানে নির্ভয়ে বাস করুন, যতদিন খুনী থাকুন, কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিবে না।

গৌতম গুধাইলেন—আর্যের নাম ?

আগস্কক বলিলেন-- যক্ষ।

আশ্রমের স্বাই তাহাকে যক্ষ বলিয়াই জানে, যক্ষ বলিয়াই ডাকে।

সেই হইতে যক্ষ রামগিরি শৈলম্লে 'থরস্থোতা' তটিনীতীরে গোতম ঋষির এই আশ্রমে বাস করিতেছে।

কতবার আযাঢ়ের প্রথম দিবসে এমনি মেঘ জমিয়া আসিয়াছে, মেঘের উপুরে মেঘ, স্তরে স্তরে মেঘমালার দিকে চাহিয়া তাহার রাজধানীর সোধমালার কথা মনে পড়িত, আর সেই মেঘের মধ্যে মৃহ্মু হঃ বিহ্যুৎসঞ্চার দেথিয়া রাজধানীর সোধ-বাতায়নে পুরস্কলরীগণের যাতায়াত মনে পড়িয়া যাইত—মৃঢ়ের ভায়, মৃঞ্দের ভায় যক্ষ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত; কামী জন স্বভাবতই চেতন স্বচ্চেন স্বত্ত্বে আর তাহার মনে পড়িত, সেই সব স্মৃতির সোধমালার একটির একান্তে দিগস্কশায়িনী মানজ্যোতি চক্ষকলার ভায় বিরহবিশুকা একটি

ভন্নীর চিত্র। যথন রাজধানীর দিক্ হইতে বাতাস বহিত, আকুল আগ্রহে যক্ষ তাহাকে আলিঙ্গন করিত, যদি তাহার মধ্যে কলাবশেষা সেই তন্ত্রী চন্দ্রলেধার স্পর্শ থাকিয়া থাকে। হায় রে বিরহীর মুগ্ধ ছুরাশা!

আজও যক্ষ সেই ভাবে তাকাইয়া রহিল। অভীষ্ট কার্য ভূলিয়া গেল। কতক্ষণ এই ভাবে থাকিত বলা যায় না। এমন সময়ে তাহাকে চকিত করিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া কি একটা পশু ছুটিয়া গেল। যক্ষ সচেতন হইয়া দেখিল— ধাবমান পশু একটি কৃষ্ণসার মৃগ।

কৃষ্ণসার এমন প্রাণভয়ে ছুটিতেছে কেন ? তপোবনের পশুকুল স্বভাবতই নিঃশঙ্ক। তবে কি কেহ মৃগয়ায় আসিয়ছে ? অদ্বে বিলীয়মান মৃগটির দিকে তাকাইয়া যক্ষ দেখিল, বাণপতনাশ্রায় তাহার পশ্চার্ধ যেন দেহের সম্মুখভাগে চুকিয়া পড়িয়ছে ! হরিণটা নিশ্চয়ই মৃগয়ার্থীর ভয়ে ধাবমান।

তাহার আশস্তাকে সত্য করিয়া ধহুর্বাণ হত্তে এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভৃত হইল।

যক্ষ চীৎকার করিয়া বলিল—মহাশন্ন, বাণ সম্বরণ করুন, আশ্রমমূগ বধের অযোগ্য।

এই বাক্য শ্রবণে ধহুর্বাণধারী থামিল, ধহুর্বাণ সম্বরণ করিল এবং যক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

তারপরে যক্ষকে চিনিতে পারিয়া সোলাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—বন্ধু, স্থা, স্বহৃদ্, তুমি এখানে ? এবারে যক্ষও তাহাকে চিনিতে পারিল, বলিল—
নিচুল, বন্ধু তুমি ? এ যে স্বপ্নের অতীত!

নিচুল। স্থা, তোমার সন্ধানেই আমরা বনে বনে ঘুরিয়া মরিতেছি।
কালিদাস। কেন?
নিচুল। তোমাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ।
কালিদাস। কাহার আদেশ?

নিচুল। এরূপ আদেশ আর কে দিতে পারে? মহারাজ। কালিদাস। তোমার সঙ্গে আর কে আসিয়াছে?

নিচুল। আমি কাহার সঙ্গে আসিয়াছি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করো। কালিদাস। ভালো, তাহাই বলো।

निচूल। आभवा युववाक ऋन ७ १७ व महराजी।

कानिमाम। युवताज ऋमन्ध्यः ? তবে कि ... ?

নিচুল। হাঁ, মহারাজ চম্রগুপ্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সে আজ বর্ষকাল হইল। এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ কুমারগুপ্ত।

कानिनाम। व्यारा, वर्गीय मराताक व्यान्य खन्धाम ছिल्न।

নিচুল। মহারাজ কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তোমার সন্ধানের আদেশ দিয়াছেন। চারিদিকে রাজাত্মচরগণ গিয়াছেন। এদিকে আসিয়াছেন স্বয়ং স্কল্গুপ্ত। আমার পরম সোভাগ্য যে, আমিই প্রথম তোমার সন্ধান পাইলাম।

कानिमाम। यहाताष्ट्रत आभात विषय कि आएम ?

নিচুল। তোমাকে সসন্মানে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। কালিদাস। যুবরাজ কোথায় গেলেন ?

কালিদাস। চলো, একেবারে গোতমের কুটীরে গিয়া বসি। তোমাদের আগমনকোলাহলে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কালিদাস ও নিচ্ল গোতমের কুটীরের দিকে যাত্রা করিল। তাহারা কিছুদ্র আসিয়াই দেখিতে পাইল, একটি সরোবরতীরে বিদ্যক বামণক অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তাহাদের দেখিবামাত্র বামণক বলিয়া উঠিল—এই যে সীতার সন্ধান মিলিয়াছে। যাক বাঁচা গেল।

নিচুল। ভোমার এমন দশা কেন?

বামণক। আমি ছিন্নপক্ষ জটায়।

নিচুল। যুবরাজ কোথায়?

বামণক। যুবরাজ কোথায়? বলো রামচক্র।

কালিদাস। তিনি কি মুগের পিছনে ছুটিলেন?

বামণক। মুগই বটে, তবে স্বর্ণমূগ।

निष्ट्रल। (क्यन?

বামণক। কেমন আর কি, যেমনটি হওয়া উচিত।

निष्ट्रण । द्रश्य द्रार्था, यद्गभ वर्ता।

বামণক। মৃগের পিছনেই ছুটিতেছিলেন, সহসা সম্থে এক গাছের ছালপরা ঋষিকভাকে দেখিয়া তাহার পিছু লইলেন।

निकृत। याक्, मृत्राठी वां कित।

বামণক। কিন্তু দেই বেটীর অবস্থা এতক্ষণে কি হইল, তাহাই ভাবিতেছি। নিচুল। তোমার অবস্থা তো ভালই দেখিতেছি।

বামণক। ভাল বই কি। একে বনে বনে খুরিয়া গায়ের, পায়ের ব্যথা, ভার উপরে যুবরাজ এখন পড়িলেন ডাইনির কবলে। গোদের উপর বিষফোড়া আর কি!

কালিদাস। ঋষিকভার জন্ত চিন্তা করিও না।

বামণক। না, সে চিন্তা করিবার জন্ত তুমিই আছ। তাই বলি, রাজধানী ছাড়িয়া কি স্থেই না মজিয়া আছো। যুবরাজও যে আর শীঘ্র ফিরিবেন মনে হয় না। বড়লোকের কথাই আলাদা, পিগুথর্জুর থাইয়া মৃথ মরিয়া গিয়াছে— এখন কিঞ্চিৎ তিন্তিড়ির আবশ্যক।

কালিদাস। এথানে বসিয়া হা-ছতাশ করিয়া লাভ নাই। চলো, ঋষির কুটীরে চলো—পুরোডাস ও যবাগূ মিলিতে পারে।

বামণক। পারে নাকি! আহা, এ যে নন্দনকানন। কে বলিল ইহাকে আরণ্য! যতদিন ঐ সব বস্তু প্রচুর পরিমাণে মিলিবে—আমি এখান হইতে নড়িব না, যুবরাজের মুগয়াও ধীরে-স্কুস্থে চলিতে থাকুক।

তথন তিন জনে ঋষির কুটীরের দিকে চলিল।

নিচুল। কবি, সবগুদ্ধ ব্যাপারটা মিলিয়া তোমার কোন অলিথিত নাটকের যেন প্রথম অস্কটা।

বামণক। এখন ঐ ঋষিকন্তা যুবরাজের অঙ্কগত হইলে নাটকের আর একটা অঙ্কপাত হইতে পারে। ঠাকুর, তোমার সেই অলিখিত নাটকথানার নাম দিও 'শকুম্বলা'—এ যেন তাহারই দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে।…ঠাকুর, ঋষিপত্নী রন্ধনে নিপুণ তো!

I P

গৌতম অতিথিগণকে সাদরে অত্যর্থনা করিলেন। যক্ষের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া পরম গৌরব অন্তত্তব করিলেন, বলিলেন,—কবি, আমরা অরণ্যবাসী হইলেও কুমারসম্ভবকাব্যের কবির নাম আমাদের নিকটে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিবার উদ্দেশ্য কি ?

কালিদাস বলিল—অগোরবের স্মৃতি কে কীর্তন করিতে চায়? আমার নাম যথন আপনার জ্ঞাত, আমার নির্বাসনের কাহিনীও নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়।

. গোতম। যথার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ যক্ষ নামটি নির্বাচনের রহস্ম কি ? কালিদাস। নিজেকে যক্ষ নামের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া একথানি কাব্য রচনা করিয়াছি।

নিচুল। বেশ হইবে, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাজসভাতে উহা পাঠ করিতে হইবে।

—না, যেথানে প্রথম রচনা, সেথানেই প্রথম পাঠ করা কর্তব্য। সকলে পিছন ফিরে দেখিল স্বয়ং যুবরাজ স্কলগুপ্ত।

গোতম উঠিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। যুবরাজ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া উপবেশন করিল।

বামণক বলিল—কাব্যথানা পাঠ করিবার আগে কিছু আহার করিয়া লইলে হইত না! তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিবার স্থযোগ পাওয়া ঘাইত। সকলে হাসিয়া উঠিল।

গোতম। আর্থ, তোমার কথাই যথার্থ। সকল রসের ম্লাধার জঠর। তাহাকে শাস্ত করিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত।

কৃতজ্ঞ বামণক নিচুলের দিকে তাকাইয়া বলিল—এমন অন্তর্থামী না হইলে আর ঋষি।

স্থির হইল যে, আহার ও বিশ্রামের পরে গোতমের কুটীর-প্রাঙ্গণে অপরাক্লে মহাকবি কালিদাসের নৃতন কাব্য পঠিত হইবে।

গোত্ম বলিলেন—আমি অবিলম্বে চারিদিকের ঋষিপত্তনগুলিতে সংবাদ পাঠাইয়া দিতেছি, সকলেই আসিবেন।

তথনি তিনি উদ্দালক, অথগুপুণ্য ও অন্তান্ত ঋষিবালকগণকে সংবাদ দিবার আদেশ দিলেন। আর ঋষিকন্তাগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরা পঞ্চবটীর অঙ্গন বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখো—আজ তৃতীয় প্রহরে সেখানে আর্থিণ সমবেত হইবেন। ঋষিকস্থাগণ প্রস্থান করিতে উন্থত হইলে বামণক একজনকে বলিল—মাতঃ, তোমাদের মহানসের পথটা আমাকে দেখাইয়া দাও তো।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

বামণক বলিল—ঋষিবাক্য ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গেলেন? সকল রসের ম্লাধার জঠর। সেই ম্লাধারকে শান্ত করিতে যাইতেছি।

গোতম বলিলেন—আর্ব, সেই ভালো, যাহার যেথানে স্থান।

যুবরাজ স্কলগুণ্ড শুধাইলেন—মহাকবি, তোমার কাব্যের কি নাম?

কালিদাস বলিল—মেঘদুতম্।

## মহেন্-জো-দড়োর পতন

সিন্ধু নদের তীর বরাবর স্থদীর্ঘ, স্থদৃচ, স্থ-উচ্চ বাধ। বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইটের তৈরী; এক সময় মাস্থ্যে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট; বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা। নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিচ্চ, কোন কোন অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বছ পুরুষ ধরিয়া মান্তবে বাঁধটি দেখিতেছে; লোকে নদীর ঐতিছের যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সন্ধন্ধেও তাই—ছুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, ছুইটিকেই মান্তবে বিনা প্রশ্নে খীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঁধের একদিকে নদী, অপর দিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশন্ত, ৫।৭ জন মামুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারী করিতে পারে, করেও তাই। ওথানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল বিকাল ওথানে হাওয়া থাইতে বেড়াইয়া থাকে।

আনাদের গল্পের স্ত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে ছুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া থাইতেছিল—এমন নয়; কারণ এখনো সান্ধ্য-বিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

হু'জন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়ি গোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ , ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ; হু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কম্বতিকা (কাঁকই) গোঁজা। বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, আধোবাস অদৃশ্য। হু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, প্বদিকে মৃথ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নিচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে জতগামী নোকা দেখিলে স্রোতের প্রচণ্ডতা অন্ধান হয়—আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরক্ষ—দূরে বলিয়া, নিচে বলিয়া দাবার ছকের মতো

দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়ীগুলোও থেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উচু—আর সম্মুথে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিরদাঁড়া—ছই দিকের দিগস্তে স্ক্ষ স্চালো হইয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে।

वािक प्रहेषन ववात्त भूत्थाभूथी रहेशा माँ ए। हेन।

একজন বলিল—এই আমাদের শক্ত, নদীই আমাদের শক্ত, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শক্রতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।
প্রবিক্তি জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদের
উপর নির্ভর করে।

দিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত করা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পার। যাইবে—একজন নগরের সেনাধ্যক্ষ—অপর জন পূর্ত-সচিব, হু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় থুব জোর ধরবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কি ভাবে বুঝিলে?

দেখ না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতোমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্ধা হইয়া থাকে।

- —হোক প্রবল বন্থা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।
- —প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ধা অস্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।
- —আমিও তাহাই বৃঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবেন ?
- —আমারও সেই আশস্কা। তাহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলজ্যা নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাঁহারা বলিবেন—ওটা প্রতস্চিবের একটা থেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্ত কেবল বাজে থরচের বাবদ অর্থ চান! কিন্তু—
- —কিন্তু আমরা হু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম !

- সেই তো বিপদ্! নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ-মেরামতের অনিবার্য অর্থ দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিক স্থাপন করিতেছে, অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবানী তাহারা গুনিতে চায় না।
- —ঐ আর এক বিপদ্। আমাদের প্রাচীন মংশ্য-প্জায় এখন আর কাহারো মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-প্জায় এখন সকলেই উন্মন্ত। কিন্তু প্র্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখো, সে প্জা কত সরল ছিল, আড়ম্বর ছিল না, আবার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। আর এই মংশ্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।
- —সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক্ হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক্ হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিক্টা দেখিয়াছ কি ? এবার বর্ষায় যদি টে কৈ—সোভাগ্য, বর্ষার অস্তে মেরামত না করিলেই ছুর্ভাগ্যের চরম হইবে।
- —পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরী বিষয় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘ্রিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দৃত ছই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।
  - —এমন বিপদ কেন ঘটিল ? বন্থা?
  - -ना।
  - **—অগ্নি** ?
  - -- ना ।
  - —ভূমিকম্প ?
  - —তবে কি শত্ৰু ?
  - —এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।
  - —কিন্তু তাহাদের কি সৈতা ও অন্ত্র ছিল না?
  - -- हिन वरे कि।
  - —তবে ?

- —আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।
- -- इटेल ७ भारूय ছाড़ा किছू नग्न।
- —সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার জ্রুতগামী জীব। সেই বায়্গতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন ?
  - —এত সংবাদ দৃত রাথিল কি প্রকারে ?
  - —একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।
  - —কি সেই জন্ত ?
  - —দৃত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।
  - ছবিথানা দেখিয়াছ? দেখিয়া কি বুঝিলে?
- —ব্ঝিলাম, সে জস্তু তেজস্বী, জ্রুতগামী; আর ব্ঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জস্তু নাই!
  - —কিন্তু হুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হুইবার তো কারণ দেখি না।
- —পূর্ত-সচিব, যে বভায় আমরা সর্বদা শক্ষিত, তাহা তো আরও দ্র হইতে আসিয়া থাকে।
  - —ভা বটে।
- —আর এমন জতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে ? সিরুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌছিবে না ?
- —এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, আজ তোমার আবাসে গিয়া সেই অভুত জীবের ছবিটা দেখিব, সেথানা আছে তো?
  - —আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

হুইজনে যথন বাঁধ হুইতে নামিবার জন্ম প্রস্তুত হুইতেছে, তথন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইল, নত হুইয়া অভিবাদন করিল; বলিল—নগরপ্রধানগণ শীব্র আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন।

- —কেন হে বাপু?
- —তাহা আমি জানি না, তবে কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।
- —ভাঁহারা কোথায় ?
- —মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্তরে, সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।
- প্রমথনাথ বিশীর

- —ভিড়ের মধ্যে কি আছে ?
- —তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম।
- —আচ্ছা, চলো যাওয়া যাক।

তথন তাহারা হুইজনে দ্তের অন্নসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হুইতে নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌছিল। তাহারা দেখিল, সতাই এক বৃহৎ জনতা, চত্ত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হুইয়া আসিল; বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

হঠাৎ এমন কি বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝথানটা ফাঁক, আর সেথানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু!

প্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখ এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।
সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অদৃষ্ট নয়; এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মূথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মূথে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই; দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মূথ পাংগু! পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শম্পমুষ্টি ধরিতেছে; কিন্তু তেজন্বী জন্তুটার সে দিকে জ্রাক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারক্ষ ক্ষ্রিত হইতেছে, চক্ষর খেতাংশ ঘুর্ণিত করিতেছে, দ্র পথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিক্ষারিত হইতেছে— আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে ?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেত্থামার এথান ক্ষইতে দ্রে, প্রায় ছই দিনের পথ, সেথানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্ম থাইতেছে, তথন—

- —উহার পিঠে চড়িয়া।

- —তোমার থামার কোন্ দিকে?
- —উত্তর দিকে।
- —সর্বনাশ !

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ ব্ঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা ব্ঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনি একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনাদের আপত্তি না থাকে তো, আমার ভবনে আসিলে স্বথী হইব।

मकरन रनिन-जाপछि कि ?

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশ্যে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তথন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে স্যত্নে রক্ষা করিবার জন্ম আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মহেন্-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচহাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

#### 5

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে। সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বৃঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে সব কথা সে বলিয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কার্চফলকে জন্তুর যে চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেথাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেথাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নৃতন যে ঘর্ধর্য জাতি স্কদ্র উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরপ ক্রতগতি বাহনের জন্তই তাহারা অজের। তাহাদের হাতে ছুইশত ক্রোশ দ্রবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যেভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্ত খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি স্বদূত প্রাচীর ছুলিতে হইবে।

পৃর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে,

নগরের ছটি শক্র। একটি নদী—এতদিন তাহাকেই মাত্র শক্র বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শক্রর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্ত উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিক্টায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কি হয় বলা যায় না। আর কোনমতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যস্তাবী, তথন নগরের কি অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অন্থরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু তাহাদের কথায় আর কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই ছই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্ত সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, ছ'একজনকে প্রোচ্ও বলা যাইতে পারে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদ্বয়ের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উন্বেগর কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন্ সস্তাবিত শক্র রহিয়াছে, তাহার আশক্ষায় ভীত হইয়া উঠিলে জী ান্যাত্রা হরুহ হইয়া পড়ে। একটি অভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেছায় আসে নাই, আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা ব্রি না। বাঘের মতো তাহার নথ নাই, গঙারের মতো তাহার থড়া নাই, হন্তীর মতো তাহার দস্ত নাই—কোথায় তাহার ভীষণতা!

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশস্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অন্তমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়র্দ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল। কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল; বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্ত তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কতকাল নির্মিত হইয়াছে, কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদিনের মধ্যে বাঁধ ভাল্পে নাই, কাজেই এবারে ভাল্পিবে, এমন আশক্ষা অমূলক। আর যদিই ভাল্পে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তক্ষা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক বয়য় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের দাবী যে কত দ্র ভিত্তিহীন, তাহা আপনারা স্কলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলে পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগর কাষের উব্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের স্থধ-স্থবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার-নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন; তিনি বলিলেন—বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দ্রবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় ছই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ আভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি ? আসল বিপদ আভতায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানগারে কেহ কেহ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি, তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলিয়া পড়িয়া ঘাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনো সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপদকালে বৃদ্ধের বচন আছ করিবার

পরামর্শ আছে—আগে বিপদ আহ্নক, তার পরে রুদ্ধেরা যেন মৃধ খোলেন। এখনই বাক্যে কি প্রয়োজন! রুদ্ধের মুখে বাচালত। নিতান্তই অশোভন।

—কিন্তু অর্বাচীন যথন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তথন ব্ঝিতে হইবে যে, ছঃসময় ঘরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাঁহার নিজ ভবন। আর সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়, আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল; বলিল—এই সব দ্রস্থিত বিপদের কচকচানি আর ভালো লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজরাত্রে বৃক্ষপৃজার তিথি। সাতটি নরবলি হইবে। বলি প্রস্তত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভালো। এখানে রাজপুক্ষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই ন্তন স্নানাগার-নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সন্মতি অনুসারে নৃতন স্নানাগার-নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তথন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মৃঢ়ের মতো গালে হাত দিয়া সেই শুগু সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজপুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্থও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

9

এই ঘটনার পরে প্রা তিনটি বংসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থান্থ সময়-মধ্যে প্রত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিয়্রনাণী সফল হইবার লক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্ব সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিকৃ হইতে অজ্ঞাত শক্র আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিকৃ হইতে পরিজ্ঞাত নদী বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগাস্তকারী বিপদ্ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ্ কথনোই

আসিবে না—এমন কথা মুর্গ ছাড়া কেহ বলে না। মাছুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনো নগরে আছে। লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নথদস্তহীনতা শ্বরণ করিয়া 'নথদস্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে 'ভাঙ্গা বাঁধ', আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

এই ভাবে স্থথে ছঃথে তিনটি বংসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বংসরে বর্ষাকালে বস্থায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাঁধ রক্ষার জন্ম পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সঙ্কট রক্ষা করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহার। দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মহেন-জো-দড়োর অন্ততম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। স্থানাগারটি এত স্থবৃহৎ ও স্থাঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালে। আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭া৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সম্ভরণ-বাপী আছে। .....এই সম্ভরণ-বাপীটির নির্মাণকোশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর স্থদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উন্তর ও দক্ষিণ পাডে সিঁডি এবং সিঁডির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্ম অমুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদ্রবর্তী কৃপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্ম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া স্থলর ও মহণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই সঁ্যাৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্ম এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্ত এক সারি মস্থ পাতলা हें है निया हा निया ए ७ या हहे या हिन । ..... तुह ९ ज्ञाना गा देव निकटि मिकन-

পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্ণত হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুক্ষোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্ম খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় য়ে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায়্যে স্নানাদির জন্ম উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হয়য়াছিল।" \*

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জলক্রীড়া করিতেছে। সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় স্থাংবাদ। বাঁধ ভাঙ্গাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একজন বলিল—তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আর একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙ্গিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত-সচিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল চুকিবে—ছুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলের সঙ্গে যে প্রচুর মাছ চুকিবে—সে স্থসংবাদ কি রাখেন?

হাসিতে হাসিতে বারংবার স্থবহুৎ স্থানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল। অপ্রস্তুত দৃত প্রস্থান করিল।

রাজপুরুষরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ, বুড়ো ছু'টোকে আর সহ করা যায় না!

কেহ বলিল—এ ত্র'টো আমাদের সকল স্থথের কাঁটা!

क्ट विन — मद्य ना, म्थ दाष्क्र ना !

- —কেবল শক্ত আর বন্তা।
- —কেবল এলো এলো, গোলো গোলো!
- —ভন্ন দেখিয়ে আমাদের ভালো করিতে চান!
- —আমরা থারাপটাই বা এমন কি ?
- —ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা ওনেছি তো ঠাকুমার কাছে!
- —রসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কি
  বলো!

<sup>\* &#</sup>x27;প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়ো'—- শীকুঞ্জগোবিন্দ গোপামী, পু. ২৪-২৭।

<sup>🗣</sup> স্ব-নির্বাচিত গল্প 🗣

- —দেদিন 'নথদস্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।
  - -হয়েছে! একেবারে হওয়া শেষ! কি সর্বনাশ!
  - --- এবারে বুড়ো ছ'টোকে সরানো দরকার।
- —না হে, ছ'টো একটা বুড়ো থাকা ভালো, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবার স্ববিধা হয়।
  - —তবে ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।
  - —তা না হলে আর বুড়ো কেন ?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আর বন্থার তীব্রভার অভাবেই হোক, বাঁধটা সে বার রক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্থান্ত রাজপুরুষগণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল, বাঁধ ভাঙ্গিবার নয়। আর যা ভাঙ্গিবে না, তাহা রক্ষা করিবারই বা উল্লম কেন! ঐ স্ত্তে আরও একটা প্রসঙ্গ আনেকের মনে উকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঞ্গা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিন্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশক্ষা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উন্তর দিকে আশ্বারোহী আততায়িগণ দেখা দিয়াছে। সে বলিল—যোল কোশ উন্তরে যে নগর আছে, আশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক গুধাইল, ভাহারা সংখ্যায় কত ?

- —পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।
  - —তাহারা কি এ নগরে আসিবে ?
- —আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল। ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায়, আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। সেনাধ্যক্ষ বলিল—আচ্ছা, তুমি ষাও, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা

কোথায় থাকিবে। স্থানাগারের দিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়ি যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং ছইজনে স্থানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল। সেথানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেথানে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশাস করিল, এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বংসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে! এতদিন যদি আসিয়া না থাকে, তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কি ?

সেনাধ্যক্ষ বলিল-আজ না আস্ক্ৰক, কাল আসিবে।

—তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিতে দিন। শেষ করিতে দিতে দিন। শেষ করিতে দিতে

সেনাধ্যক্ষ রুপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল—আপনাদের সব থেলাই একেবারে শেষ হইবে।…

—দেখো মন্ত্ৰী গেলো!

একজন রাজপুরুষ বলিল—শক্র আসে—যুদ্ধ করুন।

- —শক্র আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্তের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর রন্তি না পাইয়া সৈভাগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।
  - —আমরা ভাহার কি করিব ?
- —কি করিব ? আপনারাই কি এজন্ত দায়ী নহেন ? সৈন্তদলের প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নৃতন নৃতন লিক-প্রতিষ্ঠায় অজস্ত্র মুদা ব্যয় করিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব ?
- —তবে এক কাজ করুন, অর্থ দারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।
- —আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক; আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দালালী করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বংসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

- —তথন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।
- —ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আস্থন, সৈন্তদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হই না কেন ?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

- —হাঁা, ছইজনে মিলিয়াছে ভালো! যান, আপনারা ছইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।
  - —তা থাকিবেন কেন?

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্থানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিক্ষপ্জায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন? বৃত্তি না পাইয়া দৈল্যদল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি! 'এই হইবে', 'আগামী বৎসর হইবে'! পাছে আমার গুপ্তচরেরা অগুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বৃক্ষদেবের নিকটে বলি দিয়াছেন! এখন যখন বিপদ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচ-ফ্যাচ করিবেন না, যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষণোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠণোলক ভাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভালো! হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শক্রর বিরুদ্ধে উঠুক!

- —শক্ত আপনার মাথায়।
- —তাই বুঝি সেথানে আঘাত করিলেন! আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমান্ও বটে!—বলিলেন পূর্ত-সচিব।
  - —শক্র আস্ক্রক, তথন দেখা যাইবে।
  - —শক্ত অবশ্যই আসিবে, তথন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

- —নাও, তোমার রাজা গেলো।
- —মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধূলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভালো করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপরে উঠিল; যাহারা তথনো নিদিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কি হইয়াছে' গুণাইতে গুণাইতে বাহিরে আসিল!

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহার। অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল।

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল,—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্ভটাই আপনাদের কল্পনা!

অরণ্যাধিপতি বলিল—দ্রে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্ত নাই, অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কি করিব ?

—সেজন্ত আপনাকে ছশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্য্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আদিতেছে, কাছে, আরো কাছে। ক্রমে ধূলিপটল ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপুচরের অন্থমান ভূল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কললগ্ন ধন্তক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্গা; আর সকলকে মান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ময় কাস্তি। তাহারা দেখিল—আততান্বীদের বর্ণ গোর, প্রশন্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘ-প্রলম্বিত কেশ, মুখমগুল গুদ্দশক্রহীন। শক্র হইলেও তাহাদের মনে

বিম্মান্তের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে!

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েকজন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে কি সব কথাবার্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানাপ্রকার খাল অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে, মূল্যবান্ রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই অবর্ণ-মূদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে! তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পল্লাটাই গৃহীত হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উল্লত হইলে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আত্তায়িগণ ঘাড়ার মৃথ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল।

তথন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার ম্থেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হ'লো তো, যে আমরা শক্রর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

পূর্ত-সচিব। ইহার নাম আ অবিক্রয়, আঅরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত; নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না, এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতি প্রদর্শন?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ গুনিতে পারি?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্তান্ত লুন্তিত নগরের মতো ইহাও একটি কুদ্র পত্তন, তাই সামান্ত সংখ্যায় আসিয়াছিল। দিতীয়

কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিদ্ধুপন্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহস্তম নগর।
তৃতীয় কারণ, বৃঝিয়া গেল যে, এই নগরে কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও কাপুরুষের
বাস; বৃঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা দ্বতাহুতির
দারা অগ্নিনির্বাপণের চেটা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন,
শীদ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের পরান্ত করিবার বা
উৎকোচ দারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ,
ইহারা বীর পুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর! ঐ তো চেহারা! পাথর-চাপা-পড়া ঘাসের মতো, বিবর্ণ রঙ্! বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে! যেমন বীর, তেমনি বিদ্ধান্, তেমনি বুদ্ধিমান্!

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সমুখে এই স্কর্ছৎ দেশের গোরবময় ভবিয়তে বিন্তারিত। এথনো সতর্কবাণী অবধান করুন, অবিলয়ে প্রন্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অন্তমান স্থের মতো বিলয়ের দিগস্ত স্পর্শ করিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হ'শ হইল। তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত!
পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বুথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার
ভোজের নিমন্ত্রণটা বিম্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের
ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যস্চী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে ক্রত প্রস্থান করিল।
সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবকে কেহ আহ্বান করিল না। তাহারা সেই নির্জন
অন্ধকারের মধ্যে মৃঢ়ের মতো নিস্তন্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরস্পরের মৃথের
দিকে তাকাইতেও সাহস হইল না।

8

সেনাধ্যক্ষের ভবিগ্রবাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই থবর আসিয়া পোঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়; কিন্তু শক্র ব্রিয়াছে, তুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই। এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও তুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্সের চেয়ে স্বর্গ অধিক শক্তিক্ষম। তাহারা সৈন্সদল একেবারেই ভালিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মৃষ্টিমেয় অমুচরকে দ্র করিতে পারে নাই। সৈন্সে আর প্রয়োজন কি? শক্ররা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না? আর যদিই বা আসে, মুদ্ধে র্থা রক্তক্ষয় না করিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অহুসরণ করিয়া নগরের সাধারণ लाक्त्रां विनारमत चन मश्यत्र था धार्या माणिया शियाहा। चारा रा অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষ্বাদে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্বানাগার তৈয়ারী করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্বানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয়; স্থানে স্থানে লিক্ষম্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অস্ততঃ তাহার সঙ্গে মাছমাংসের ৫।৭টি পদ আহার করিয়া থাকে। রাজপুরুষগণের আহার্য কমপক্ষে দশপদী। রাজপুরুষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রোপ্যপাত্র ব্যবহার করে; লোকসাধারণ আগে মুন্ময় পাত্র ব্যবহার করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয় বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মরিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কি ? শত্রুকে বশ করিবার মতো ন্তন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যথন বেশী ভরসা করে, বুঝিতে হইবে, তথন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্কের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না। প্রয়োজন কি! ঐতি এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয়, আমাদের সৈন্ত নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মৃষ্টিমের অন্তর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিরার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্ত এবং মরিবার জন্ত। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গোরবভোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণয়ালর্ক্ম শুক্ত আবার

আসিবে এবং তাহা অগোণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অনুপক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই:।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বস্থার পঞ্চবার্ষিক জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্কার সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায়? লোকজন কোথায়? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মৃষ্টিমেয় অন্তচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মৃষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যস্তাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্ম প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অন্তচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অন্তচর একত্র করিয়া আতভায়িগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তথন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, ছই বিপদ্ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদন্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যথন মারে, তথন একেবারে সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ধার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘ্রিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মৃষ্র্ সম্ভানের শিয়রে জননীর মতো, বল্লাপ্রহৃত নগরের উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ—ছ'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে, স্রোত প্রতিদিন প্রবলতর হইতেছে; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনো নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অমুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিছে দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়্কার্ট্রায়। মাছ্রের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিগরের। দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেথিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতিমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর
দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার স্ট্রনাতেই এমন তো কথনো দেখি নাই।

পূর্ত-সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্থপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দিধা হইয়া নগরকে গ্রাদ করিতে উন্থত। সে যেন সাপের দিধাবিভক্ত জিহবা; একটা আসিতেছে পূব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে—ছু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উন্থত।

দেনাধ্যক্ষ। পূবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কি?

পূর্ত-সচিব। স্থপ্নের আবার বোঝাবুঝি!

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদ্ও আমাদের আসন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু ? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভালো। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই।
ঐ যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে স্পকার্যের ধৃম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ
কর্মকোলাহল, ঐ যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ঐ যে আরও
দ্রে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধ্মের নবাঙ্গুর, ঐ যে গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ
প্রভৃতি—পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে?

সেনাধ্যক। তোমার সেই স্বপ্নে নৃষ্ট দিধাবিভক্ত জিহ্বা-

পূর্ত-সচিব। পূবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উন্তরেরটা ? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মামুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য ?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্থ দেখিতেছি কেন?

সেনাধ্যক্ষ। কি জানি। ও কিসের গর্জন?

পূর্ত-সচিব। নদীর। পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে! কিন্তু আজ সমন্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের স্ক্রু পর্দা বেন পড়িয়া গিয়াছে!

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল গুধাইল সংখ্যায় কত ?

—অগণ্য, অসংখ্য, তরক্ষের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর

প্রমথনাথ বিশীর

কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অন্তরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটই যেন থাকে, ডাকিবামাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল; কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে; কেহ বলিল, আগে আসুক, কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু স্থবর্ণমূদ্রা প্রস্তুত রাথে। দৃত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় বিশ্রস্তুলাপে মগ্ন হইল।

#### 0

নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাথের উপরে দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিগরেরা ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্লের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব। কোন্কথা?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ্ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্ততঃ উত্তর দিগন্ত কখন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেথিবার উল্লেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মৃথ করিয়া তাহারা দাঁড়াইরা ছিল। যে কোন মূহুর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাক্ত কাটিল, অপরাক্লও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে তারা ফুটিল; প্বে একথানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চাম্গুাম্র্ডিধরিল।

পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিয়া যাইবে, এমন সময়ে পূর্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি!

- —তাই তো ও কি ! উত্তর দিগন্তে অম্পষ্ট আলোর বিন্দু।
- -- ওথানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয়!
- —याश नम्, जाशह श्हेर हिना हिना है।
- —তবে কি…

কোন সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পশ্চিমে যতদ্র দেখা যায়—আর, অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে, তাহার ইয়তা নাই, সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্থাতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু! আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সম্ভ্রম্ভ হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অন্তুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অন্তত্ত করিল। মৃত্যু যদি মোহন মৃতিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্তি হুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমন্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন্-জো-দড়োর উত্তরদিক আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসস্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুজন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমৃঢ় নগরবাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে কাটাইয়া দিল; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির; কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির চাবুকের আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে রুথা চেষ্টা করিতে লাগিল! উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় त्रशिन।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধমশালপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রাস্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ। অশ্বারোহিগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে; অশ্বসকল স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নীচু করিয়া ঘাস খুঁটিয়া থাইতে নিযুক্ত। আবার আত্তায়িগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে

অট্রালিকারণ্যসদৃশ সেই সমুদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়িশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভার-পূর্ব শকট। তাহারা ব্ঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষণণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া থাল্ডসম্ভার ও স্বর্গম্দা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এবারে সম্ভই হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দলপতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা 'আরিয়' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তাহারা উপঢোকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে ?

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুথে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ কর বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়িগণ যে যাহার অথে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহিগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত সমূদ্র-তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পরে আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভূলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালক রন্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল; একদিকে অসহায় আর্তনাদ, অপরদিকে অশ্ব ও মাছ্রেরে বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্থ হয় না, চলিলাম। পূর্ত-সচিব বুঝিল, মৃষ্টিমেয় অহুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল। পৃত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি। কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুথের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভালো করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মৃষ্টিমেয় অন্তর-পরিরত সেনাধ্যক্ষ শক্রসৈন্তমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণথগু ভাঙিয়া যেমন শত থগু হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈত্য কয়জন মৃহুর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষণণ আগেই করিয়াছিল, এবারে প্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, এখন বহু সহস্র আধারোহী বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, স্থযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল—কাল রাত্তিতে বন্ধার জল ও স্রোত ছই-ই বাড়িয়াছে!

তথন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজাত্ম হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া উধ্বে চাহিয়া বলিল—হে মৎস্থাদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্থাদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শক্রুকবলগ্রাসের গ্লানি হইতে তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্থাদেব, আমি হুর্বল, আমার মনে বল দাও!

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন তোমাকে বিষম শক্র মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র! হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি, আজ ব্ঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শক্রকবল হইতে রক্ষা করো! হে নদ, তুমি মৎস্থদেবের বাহন, এ নগর মৎস্থদেবের আপ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো!

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,
—বল দাও, দেবতা, বল দাও!

এই বলিয়া নীচে যেথানে কারিগরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সৈ নামিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা, সকলে হাত লাগা!

## প্রমথনাথ বিশীর

প্রভূর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে স্থক্ষ করিল, কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উণ্টো হাত লাগা!

—দে কি, প্রভূ!

— ঐ তো রে। যথনকার যা নিয়ম! ভাঙ! ভাঙ! বাঁধ ভাঙিয়া ফেল!

সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তথা করিতে
পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যন্ত; বিশেষ
দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রনী হইয়া হন্তক্ষেপ
করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল। গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত জত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্থার প্রচণ্ড সহযোগিতা! দেখিতে দেখিতে দণ্ড ছই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেথানে জল চুকিল; জলের পথ মূহুর্তে মূহুর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা অরহৎ তরক্ষের প্রচণ্ড ধাক্ষায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা ধিসিয়া পড়িয়া মৎস্থাদেবের তরক্ষশীর্ষ জয়রথ নগরমধ্যে বিজয় কল্পোলে চুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সাত্মচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণশোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে চুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহিগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট ! নদী
তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে ! জল অতলম্পর্শ। তথন পিছু
হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে
লাগিল; সকল দলই ড্বিয়া মরিল। অশ্বারোহিগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে
তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে দেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল!
সকলে ড্বিল! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল
যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তথনো নগর-সমীপে আসিয়া
পোঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল; তাহারা অশ্বের মৃথ ফিরাইয়া যে পথে
আসিয়াছিল, সেই পথে ক্রতের বেগে ছুটিয়া পলাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধনজনসমূদ্ধ মহাদগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেথানে দেখা গেল—ছস্তর জলমকর অমেয় বিস্তার!

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃ ক অধিকৃত হইতে সে দেয় নাই।

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতে। সেদিনও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারা উঠিল! \*

এই গল্প-রচনায় ঐতিহাদিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি
মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংদের ছটি কারণ অমুমান করা হয়, সিদ্ধুর বস্থা ও আর্বজাতির আক্রমণ
ইতিহাদের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রমধনাথ বিশীর

## ছিন্ন দলিল

জেনারেল ছাভেলকের সৈন্তদল কানপুর পুনরধিকার করিয়াছে। কানপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ শেরার আবার কানপুরের ভার লইয়াছে। সে কয়েকজন গোরা সৈন্ত সক্ষে লইয়া কানপুর শহর পরিদর্শন করিতেছে। সে যথন চকে পৌছিল, দেখিল যে, কোখা হইতে এক ঢুলী আবির্ভূত হইয়া সশক্ষে ঢোল বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—

থাল্ক-ই-খুদা মুল্ক-ই-কম্পানী বহাছর হুকুম্-ই-সাহেবান আলিশান

অর্থাৎ কিনা কোম্পানীর রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল, এখন হইতে বড় সাহেবের হুকুম মানিতে হইবে।

চুলীর অ্যাচিত সহযোগিতা দেখিয়া মিঃ শেরার ভাবিল যে, লোকটা হয়তো ঠিক এমনিভাবেই নানার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ঘোষ্ণা করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, জল্লাদের মতো নকিবও নিরপেক্ষ, যে-পক্ষের জয় নির্বিকারচিন্তে তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

মিঃ শেরার কোটওয়ালীর কাছে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিল। কোট-ওয়ালীর উত্তরদিকে একটি বড় বাড়ী, লোক আছে মনে হয় না, বাড়ীটি সরকারী কাজের জন্ম অধিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্ম সে যেমন উহার সম্মুথে গিয়াছে অমনি এক কাণ্ড ঘটিল। মুহুর্ত মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে পাঁচ সাত, দশজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর হমড়ি থাইয়া পড়িয়া গেল—

> ইওর অনার সেভ আদ্ হামলোগ লয়াল হ্যায় শালা লোগ হাম্লোগকো একদম মার ডালা ওয়ান মাস্থ ইন দিস হাউস নো ফুড, নো স্লিপ,

প্রেয়িং ফর ইওর রিটার্ণ এণ্ড দেয়ার ডিফিট সেভ আদ্ ভেরি লয়াল

লোকগুলির ভাব, ভাষা, চেহারা ও অবস্থা দর্শনে শেরার হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে মনে মনে হাসিয়া মুখে গন্তীর ভাব আনিয়া গুধাইল ভোমরা কে?

উই বেঙ্গলিস্ ভেরি লয়াল কোম্পানীকা নোকর

আবার একসঙ্গে হঃথের কোরাস আরম্ভ হয় দেখিয়া দলের একজন প্রবীণকে বাছিয়া লইয়া সে গুধায়—তুম কোনু স্থায় ?

লোকটি বলে, ইওর অনার হাম বছিনাথ মুখার্জি কোম্পানীকা নোকর ফর প্রী জেনারেশনস্, মাই গ্র্যাণ্ডফাদার কোম্পানীকা নোকর,

শেরার বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে, ছাং ইওর গ্র্যাপ্তফাদার।

মৃথুজের বলে, হি ইজ লং ডেড স্থার।

(पन छाः हे ७ त कामात्र।

হি অলসো ডেড স্থার।

দেন গো ছাং ইওরসেলফ্।

কোম্পানীর বিচার বিভ্রাটে সম্ভ্রন্ত মৃথ্জে সাহেবের পায়ের বৃট জুতার উপরে পড়িয়া বলে, হাম তো ইওর বৃটশিপকা লয়াল সার্ভেণ্ট ছায়।

দেন টেল মি হোয়াট ইউ আর এও হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট।

কথঞ্চিৎ আশ্বন্ত হইয়া মুখুজ্জে নিজেদের অবস্থা ও প্রার্থনা বির্ত করে, তাহার সঙ্গীরা নীরব সমর্থনে মুখুজ্জের বাগ্মিতা ও সাহেবের মুখভাব লক্ষ্য করিতে থাকে।

বিভিনাথ মৃথুচ্ছে যাহা বলিল, তাহা হইতে স্বেদকম্পপুলক অশ্রুও মৃচ্ছা বাদ দিলে এবং হিন্দী, উহু, বাংলা ও ইংরাজীর বিচিত্র মিশ্রণ ছাঁকিয়া লইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

চাকুরে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত। খোদ ব্যালাথ কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারী করিত। এমন সময়ে শ্যালক সিপাহীলোকেরা ক্ষেপিয়া ওঠে। এইসব বাঙালী রাজভক্ত, কাজেই অনেক নিগ্রহ সহু করিতে বাধ্য হয় এবং হুঃথকষ্ট অতিক্রম করিয়া কানপুর শহরে আসিয়া আশ্রয় লয়। সিপাহিগণ তাহাদের মারিয়াই ফেলিত, কিন্তু নিতান্তই হোলি থেড ও হোলি টাফট্ অব, হেয়ারের বলে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে সত্য, কিন্তু সিপাহী পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিবার অপরাধে তাহারা খাত পায় নাই। সিপাহী শাসনে অনুমতি ছাড়া খাতসংগ্রহের উপায় না থাকায় এই ক'টি রাজভক্ত বঙ্গসন্তানকে লংড্রন ফাষ্টিং বা একটানা একাদশী করিতে হইয়াছে। তাহাও না হয় সহু হয়, কারণ প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন থাইতেও পারে, তেমনি উপবাস করিতেও অভ্যন্ত। কিন্তু স্বচেয়ে ছু:থের কথা, ইহাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল, যুদ্ধের ঋণ বলিয়া সিপাহীরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা কোনমতে এখানে আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী বাহাছরের পুনরাগমনের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। কোম্পানী বাহাত্নরের গুভাগমন হইয়াছে, এখন তাহাদের উপরে যাহাতে জুলুম না হয় 'ইওর অনারকে' দয়া করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিত্যনাথ থামিলে অন্যান্ত রাজভক্ত বঙ্গসন্তানগণ সমন্বরে বলিল—হি ইজ টুথফুল স্থার—অর্থাৎ তাহার সবকথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শেরার ব্ঝিল খুব সম্ভব ইহাদের বিবরণ সত্য। প্রথম প্রমাণ ইহাদের ভাবগতিক ও অবস্থা। দ্বিতীয় প্রমাণ, কলিকাতা হইতে আগত ইংরাজ সৈনিকদের কাছে সে শুনিয়াছিল যে, তথাকার শিক্ষিত বাঙালীগণ সিপাহীদের আচরণ সমর্থন করে না, তাহাদের অনেকে নাকি সিপাহীদের কার্যের নিন্দা করিয়া বহুতর গল্প পল্প রচনা লিথিয়া ফেলিয়াছে। শেরার ভাবিল মাতৃভূমি হইতে ছিল্ল হইলেও ইহারা সেই রক্ষেরই তো শাখা, কাজেই লয়াল হওয়াই স্বাভাবিক। তবু একবার দস্তরের থাতিরে বলিল, তোমরা যে রাজভক্ত তাহার আর কি প্রমাণ আছে!

আর কি প্রমাণ হইতে পারে? ঘোষাল বলিল, টেন ডেজ ফাষ্টিং নট প্রফ এনাফ ? বাড়ুজ্জে বলিল--গড অলমাইটি নোজ।

গড অলমাইটি এবং টেন ডেজ ফাষ্টিং-এর উপরে সাহেবের খুব বেশি আস্থানা থাকায় তাহার মুথে করুণার সঞ্চার হইল না, তথন মুখুজ্জে বলিয়া উঠিল—
স্থ্যাণ্ড স্থার, ষ্ট্যাণ্ড—অর্থাৎ আপনি একটু দাঁড়ান, এই বলিয়া সে বেগে বাড়ীর
মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একথানি কাগজ লইয়া ফিরিয়া
আসিয়া সেখানা সাহেবের হাতে দিল—সী ইওর অনার প্রুফ অব্ আওয়ার
লয়ালটি।

কোতৃহলী সাহেব পড়িতে লাগিল। মৃথুজ্জের সঙ্গিগণ কেইই মৃথুজ্জের আচরণে কোতৃহল প্রকাশ করিল না, কারণ কাগজ্ঞথানার সহিত তাহারা ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত, সিপাহী বিদ্রোহের ছন্তর সাগরে এই উছুপথানা অবলম্বন করিয়াই তাহারা স্থাদনের ভরসায় ছিল। কোতৃহল অন্থভব না করিলেও বন্ধিনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে পড়িল বন্ধিনাথের আখাস, বন্ধিনাথ থাকিতে কোম্পানীর হাতে তোমাদের ভয় নাই। এবারে তাহার পরীক্ষার ক্ষণ সমুপস্থিত।

দরথান্তথানার প্রথম ছটি ছত্র পড়িয়াই শেরার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় আর তাহার মনে ছিল না। শেরার মনে মনে পড়িল—It is well known, your excellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people \*

তবু সে একাধিকবার দলিলথানা পড়িল এবং দরথাস্তকারীদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইবার মানসে প্রশ্ন আরম্ভ করিল—তোমরা শিথযুদ্ধে গিয়েছিলে ?

ম্থুজ্জে উত্তর দিতে থাকিল—এরা সবাই নয়, আমি আর বাঁডুজ্জে মশাই গিয়েছিলাম।

यूष्करे यि गिराइहिल ज्द र्शं ज्य त्भल किन ?

<sup>\*</sup> দোহাই পাঠক এ উক্তি আমার কল্পনা নয়, লেখকের কল্পনার পিতারও সাধ্য নাই এমন উক্তির স্পষ্ট করে। এই উক্তিটি History of Indian Mutiny, Volume I (By Charles Ball) নামক গ্রন্থে ৬১২ পৃষ্ঠায় পাইয়াছি। বিশ্বাস না হইলে, বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এপর্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি নিজেদের সম্বন্ধে এমন সরল সত্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই আপনি উক্তিটি যথাস্থানে পাইবেন।

প্রমথনাথ বিশীর

ছজুর, যুদ্ধে যাচ্ছি বলেই সত্য সত্যই যে লড়াই করতে হবে এমন কথা বাপের কোন্ স্পুত্র ভেবেছিল ?

তোমরা কি ফোজী ছিলে না?

রাম ! রাম ! ওসব তো প্রবিয়ারা করবে। আমরা ছিলাম কমিসারিয়েটে। আমরা বাঙালীরা ঐ কাজটা ভালো পারি। \* হজুর আমার গ্র্যাণ্ডফাদার তেসরা মারাঠা যুদ্ধে ঐ কাজ করেছেন, আমার ফাদার বরাবর ঐ কাজে ছিলেন, বংশধারার দাবীতে আমিও ঐ বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম।

তোমার এতো পৈত্রিক পেশা, হঠাৎ ভয় পেলে কেন ?

পৈত্রিক পেশা সত্য, হুজুর আমার ছেলেটিও লায়েক হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাউকে কথনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, কামানের পাল্লায় এগিয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধের সময়ে কথনো কথনো তেমন প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

প্রয়োজন হয় বলেই কি আমাদের স্বভাব বদলাবে? হুজুর আমরা বাঙালীরা হচ্ছি Children taming people অর্থাৎ ছাঁ-পোষা মান্নয়।

কামানের পাল্লায় যাবার হুকুম গুনে কি করলে?

আর কি করবো? আমরা বাঙালীরা যা পারি তাই করলাম, জঙ্গীলাট লর্ড হাডিঙের বরাবর এই দরখাস্তখানা লিখে তাঁর সেক্রেটারীর হাতে দিলাম।

তিনি কি করলেন ?

তথনি দর্থান্ত মঞ্র ক'রে বললেন, বান্তবিক তোমরা মারা পড়লে কমিসারিয়েটের কাজ চালাবে কে ?

তারপরে ?

তারপরে আর কি শিথ লড়াই ফতে ক'রে কোম্পানীর ফোজ সাট্লেজ পার হ'ল আমরা পিছু পিছু চল্লাম।

দরথান্তথানা তো থাকলো মিলিটারী দপ্তরে, তার নকল নিলে কেন ? পাছে কথনো কাব্দে লেগে যায় এই আশায়। সত্যিই তো আজ কাব্দে

\* পাঠক ইহাও আমার অনুমান নয়। বাংলা উপভাসের অনেক নায়কই কমিসারিয়েটে কাজ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছে। আপাততঃ ইন্দিরা উপভাসের ইন্দিরার স্বামী এবং গোরা উপভাসের কৃষ্ণদয়াল বাব্র কথা মনে পড়িতেছে। খুঁজিলে আরো অনেক বাব্র সন্ধান পাওয়া যাইবে।

ম্ব-নির্বাচিত গল

লেগে গেল হজুর ! এথানা দেখে তবে তো হজুরের বিশ্বাস হ'ল যে, আমরা রাজভক্ত।

তোমরা অবশ্য তথন রাজভক্ত ছিলে, কিন্তু এখনো যে আছ তার প্রমাণ ?

এবারে মুখ্ছে যে কয়টি কথা বলিল, তাহা অর্ণাক্ষরে বাঁধাইয়া রাখিবার মতো। সে বলিল—ছজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।

শেরার ব্রিল তাহার এখনো অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার এবং অনেক শিথিবার বাকি আছে। সে বলিল—আছ্ছা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো গিয়ে, কেউ তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে না।

মৃথুজ্জে বলিল—নো মাউথ ওয়ার্ড স্থার অর্থাৎ শুধু মৃথের কথায় হবে না, অমনি এক ছত্ত লিখে দিতে হবে।

এখন কাগজ-কলম পাই কোথায় ?

এই আনছি বলিয়া মৃথুজে মুহূর্ত মধ্যে কাগজ কালি কলম সংগ্রহ করিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ফেলিল—

—"This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject, please not to molest."\*

তারপরে শেরারের হাতের কাছে কাগজ ও কলম ধরিয়া বিনীত হাস্থে বলিল—স্থার একটা সই।

সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিতেই মুখ্জ্জে সেথানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বাড়ীর দরজার কাছে স্বত্নে গাঁটিয়া দিল—আর স্ব কটি বঙ্গসন্তান সাহেবকে স্কুদীর্ঘ সেলাম করিয়া ধন্তবাদ জানাইল।

শেরার অন্তত্ত রওনা হইল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য এই বাঙালী জাতটা! জাহুকরের মতো কোথা হইতে কাগজ-কলম বাহির করিল। আর সাহেবের স্বাক্ষরের উপরে ইহাদের কি অসীম বিশ্বাস! হইবেই বানা কেন, ঐ দেশেই তো কোম্পানীর রাজ্যের প্রথম বনিয়াদ! দীর্ঘকালের শাসনে ইহাদের মজ্জা অবধি বেশ নরম হইয়া আসিয়াছে, তুলনায় এই প্রবিয়া গোঁয়ার-গুলো কি বর্বর। শেরার মনে মনে স্থির করিল বিদ্যোহের হাঙ্গামা চুকিয়া

<sup>\*</sup> এটিও বাস্তব সভ্য, কল্পনা নয়। দ্বন্ধব্যঃ Havelock's March on Cawnpore by J. W. Sherar.

প্রমধনাথ বিশীর

গেলেই উপরে ধরাও করিয়া কলিকাতায় বদলি হইতে হইবে—বাঙালীর কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে।

ওদিকে সাহেব নিরাপদজনক দ্রে চলিয়া যাইতেই মৃথুজ্জে অপস্রিয়মান সাহেবের প্রতি হুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুঠ প্রদর্শন করিয়া সমবয়সী বাঁডুজ্জেকে বলিল, দেখ্লে ভায়া কেমন পলিটিক্স করলাম।

একজন বলিল—অত নীচু না হলেই পারতেন।

মৃথুজ্জে বলিল—আরে নীচু না হলে জুতো চুরি করা যায়। তাছাড়া নীচুটাই বা কি হলাম। দরখান্তথানা তো মিথ্যা নয়। তার উপরে হুটো মিষ্টি কথা বলেছি এই তো! তা রাজার জাতকে অমন বলতে হয়।

দেখা গেল যে, মুখুজ্জের সঙ্গে কাহারো মতের বিশেষ তারতম্য নাই।

অতঃপর বলিল—চলো আজ ভালো করে থাওয়া-দাওয়া যাক। এ ক'দিন নাকে ভাত দিয়েছি না মুখে ভাত দিয়েছি ঠিক ছিল না। আজ নিশ্চিম্বি! বাবা—এ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের সই। গোরা কালা সবাই বাড়ীর কাছে থেকে হেটমুণ্ডে ফিরে যাবে! নাও চলো, আর কোন ভয় নেই।

তথন সকলে মৃথুজ্জের অমুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

#### 2

বিখনাথ মৃথুজ্জের আশস্কা মিথ্যা নয়, এ সব বিষয়ে রাজভক্ত প্রজার অনুমান বড় মিথ্যা হয় না। কানপুর শহর পুনরায় দথল করিবার পরে কোম্পানীর ফোজ অত্যাচার আরম্ভ করিল। বিচার করিয়া করিলে যাহা স্থায়ধর্মরক্ষা, নির্বিচারে করিলে তাহাই অত্যাচার। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে ইংরাজ যাহাকে পারিল ফাঁসি দিল, সামান্ততম সন্দেহের ছায়াগ্রস্থ ব্যক্তিও মৃক্তি পাইল না। অত্যাচারের আশস্কায় লোকের মনে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আত্মরক্ষার আশায় অনেকেই নির্দোষ প্রতিবেশীকে ধরাইয়া দিল; প্রতিবেশী মরিল, নিজেও রক্ষা পাইল না। একতর্ফা দণ্ডের আঘাতে সমগ্র কানপুর শহর মৃত্থমান হইয়া পড়িল। ফল কথা সিপাহীরা যে কাণ্ড করিয়াছিল কোম্পানীও তাহার পুনরভিনয় করিল, তবে সেবারে ইংরাজ মরিয়াছিল, এবারে ভারতীয় মরিল তফাৎ এইটুকু মাত্র। জেনারেল নীলের শাসনে কানপুরের নাগরিকদেহ ভয়ে নীল হইয়া গেল। অবশ্য মৃথুজ্জের

আবাদের উপরে কেছ হানা দিল না, তবে সেটা কোটওয়ালীর কাছে বিলয়াই হোক বা ম্যাজিট্রেট শেরারের অন্ধাসন বলিয়াই হোক বা অন্ত কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক। তবু মুখুজ্জের সতর্কতার অন্ত ছিল না। সে নিজে কথনো বাড়ী হইতে বাহির হইত না কিংবা অপর কাহাকেও বড় বাহির হইতে দিত না। তবু এক-আধবার বাহির না হইলে চলে না, বাজার করিতে হয়। সম্ভত্ত ইত্নর গৃহস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া যেমন চট করিয়া বাহির হইয়াই আবার গর্তে প্রবেশ করে তেমনি কেহ একজন কোন এক ফাঁকে গিয়া বাজার করিয়া আনিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে গোপনে থাকিয়াও শহরের বিভীষিকার প্রভাব হইতে মুখুজ্জে ও তাহার সন্ধিগণের রক্ষা ছিল না। শাশানযাত্রীর উৎকট চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গৃহস্থ যেমন জাগিয়া উঠিয়া ভীত বোধ করে, আসামীরা তেমনি অন্তিম আত্রমিনতিতে মুখুজ্জেদের মৃহ্র্ছ চকিত করিয়া দিত।

দোহাই কালেক্টার সাহেব আমার কোন কস্কর নাই। দোহাই কোম্পানী বাহাত্মর আমি নির্দোষ। গোড়লাগে কাপ্তান সাহেব তুমি আমার বাপ। আসামীদের কোর্টওয়ালীতে টানিয়া আনা হইতেছে।

মুখুচ্জে জানালা দিয়া উকি মারিয়া সদর রাস্তায় আসামীর ভূপতিত দেহটি একবার দেখিয়াই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিত আর কাঁপিতে কাঁপিতে উপবীত অবলম্বন করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপিতে থাকিত। কিন্তু মন লাগিত না, তাহার দৃষ্টি শিথমুদ্ধের দরখাস্তখানার উপরে পড়িত, মুখুচ্জে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইত। দরখাস্তখানা ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে গোরা লোক ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পায়। মুখুচ্জে অনেক ঠেকিয়া বুঝিয়াছিল যে, সময়বিশেষে ভগবানের চেয়ে শেরার সাহেব প্রবলতর।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সপারিষদ মৃথুচ্ছে বার দিয়া বসিয়াছিল। মাঝধানে মৃথুচ্ছে আর চারদিকে বাঁডুচ্ছে, ঘোষাল, ঘোষ, বস্ন, মিত্র প্রভৃতি রাজভক্ত বল-সন্তানগণ। একটা পাটের দড়িকে অতিরিক্ত কয়েকটা পাক দিয়া স্ক্ষাতর করিয়া একপ্রান্তে একটি গিরো বাঁধিয়া দিলে যেমন দেখিতে হয়, মৃথুচ্ছের দেহটি ঠিক তেমনি; সমস্ত দেহটা গুকাইয়া পাক থাইয়া রসকষহীন একটি রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে, ঐ গিরোটি তাহার মন্তক, ঠাহর করিয়া দেখিলে মৃথমগুলে

নাক চোথ ম্থের কয়েকটি গর্ত দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। ম্থ্ছের জীবনে যাবতীয় হংথ-কট পরীক্ষা প্রবঞ্চনার ইতিহাস সম্যক জানিলে হয়তো তাহার প্রতি ধিকারের ভাব মনে উদিত না হইয়া সহায়ভূতির তাবটাই জাপ্রত হইবে, কিন্তু তেমন অবসর কোথায়? মায়্র্যকে দোষ মৃক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বিচার করিতে বসে না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া যথন স্থির হইয়া গিয়াছে তথনি বিচারের প্রহসন আরম্ভ হয়। মৃথুছের ঠকিতে ঠকিতে শিথিয়াছে যে, ঠকানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য, হংথ পাইতে পাইতে শিথিয়াছে যে, হংখটাই জীবনের ধর্ম, ভয় পাইতে পাইতে শিথিয়াছে যে, ভীত বোধ না করিলে কার্যোদ্ধার হয় না; আর রাজভক্তি! বাল্যকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রতি ভক্তি, তারপরে জমিদার, মহাজন ও গুরু-পুরুতের প্রতি ভক্তি—এ সমস্ভই তো রাজভক্তির ভূমিকা; রাজভক্তি সমস্ভ ভক্তির ঘনীভূত চরম মৃতি। মৃথুছেকে আমি বিচার করিতেছি না, অস্কন করিতেছি মাত্র।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন সন্ধ্যায় মৃথুচ্জে বাড়ীর সদর দরজায় ঘা পড়িল এবং সেই শব্দে বঙ্গসন্তানকয়টির চিত্ত উদ্বেগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, অসময়ে দরজায় ঘা দেয় কে? বাডুচ্জে আফিংয়ের ঘোরে ঝিমাইতেছিল, চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল দরজা এঁটে দাও, বলিয়াই আবার নেশার স্রোত্ ছ্ব দিল।

खम् खम् खम्!

अम् अम् अम्!

মৃথুচ্জে রাজভক্ত হইলেও নির্বোধ নয়। তাহার আশক্ষা হইল যদি সরকারী লোক হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা কিছু নয়, আর উপেক্ষা করিলেও তাহাকে এড়ানো যাইবে না, দরজা ভাঙিয়া ঢুকিবে। তাই মৃথুচ্জে একজনকে বলিল—দেখে এসো কে।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া একজন ফিরিয়া আসিল, বলিল— ইনিই দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন।

সকলে দেখিল একজন বাঙালী যুবক, বয়স পঁচিশের বেশি হইবে না, ছিল্ল মলিন বেশ, উদ্বাস্ত চেহারা।

ম্থুজে গুধাইল তুমি কে বট ?

# ছिन्न पिनन

যুবক বলিল-মহাশয়, আমি একজন বাঙালী যুবক।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোখেকে আসছ, কি সমাচার, কি পরিচয় জানা আবশ্যক।

মশার আমার নিবাস কাশীধামে। আমি কাজের সন্ধানে এলাহাবাদে আসি, সেথানে কোন কাজের সন্ধান না পাওয়ায় কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে সিপাহীদের অত্যাচারে সর্বস্বাস্ত হয়ে কোন মতে এথানে এসে পৌছেছি।

এ বাড়ীর সন্ধান পেলে কি ভাবে?

শহরের একজনের কাছে শুনলাম এ বাড়ীতে কয়েকজন বাঙালী আছেন।

তোমার নাম কি বাপু?

আজে ভারকচন্দ্র রায়।

তোমরা?

আজে ব্ৰাহ্মণ।

এ পরিচয় যথেষ্ট নয়।

আর কি পরিচয় দেবো বলুন।

তুমি যে দিপাহীদের গুপ্তচর নও তার কি প্রমাণ ?

তাদের দারাই যে আমি সর্বস্বাস্ত।

তোমার কথা ছাড়া তার তো কোন প্রমাণ নেই!

আজ্ঞে আমার কথা বিশ্বাস করুন।

এই সময়ে বাঁড়ুজ্জে হঠাৎ আবার চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল—"অজ্ঞাত কুলশীলস্থ বাসোদেয় ন কম্মচিৎ"—তারপরে সে আবার পূর্ববৎ নীরব হইল।

সকলের মৌনভাবে বোঝা গেল যে বিপদের সময় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে স্মাশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না।

তাহাদের ভাবগতিক দর্শনে উদিগ্ন যুবকটি বলিল, আড্রে বাঙালী হয়ে বাঙালীকে রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে ?

ঘোষ বলিল, ওসব অনেক শুনেছি, এখন কেটে পড়ো।

যুবকটি ইতন্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মুখুচ্ছে বলিল—আচ্ছা, তুমি বসো।

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া বলিল—এতরাত্তে আর কোথায় যাবে ?

যুবকটি থাকিয়া গেল।

প্রমথনাথ বিশীর

সেদিন শেষরাত্তে আর্ত বামাকণ্ঠম্বরে হঠাৎ সকলের ঘুম ভালিয়া গেল। সকলেই এরূপ আর্তম্বরে অভ্যস্ত, তবে নারী কণ্ঠম্বরটা নৃতন বটে। অমুরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য সকলেরই পরিজ্ঞাত, সকলে উঠিয়া দরজা জানালার অর্গল পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

কেবল সেই বাঙালী যুবকটি বলিল—আপনারা চুপ ক'রে বসলেন যে!
একবার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক ব্যাপারটা কি?

কিন্তু সকলের মুথের ভাব দর্শনে তাহার মনে হইল, এমন অভুত কথা যেন তাহারা ইতিপূর্বে শোনে নাই।

একজন বলিল—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?

অপরে বলিল—চুপ করে বসে থাকো তো।

তারক বলিল—আমি বরঞ্চ একবার থোঁজ নিয়ে আসি।

বাঁছুজ্জের নেশা তথনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, শ্লেমাবিজড়িতকণ্ঠে বলিল—
অব্যাপারেষ্ব্যাপারঃ যো নর কর্তুমিচ্ছতি, স ভূমো নাকটুকু আর
শুতিগোচর হইল না।

তাহারা কিছুই করিবে না বুঝিতে পারিয়া আর্তবামাকণ্ঠের রহস্যোদ্যাটন উদ্দেশ্যে তারক জানালার দিকে অগ্রসর হইতেই সকলে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কে একজন বলিল, সিপাহীর গুপুচর না হয়ে যায় না!

মৃথুজ্জে বলিল—বাবা, তোমাকে আশ্রয় দিয়ে কি অপরাধ করেছি ? তবে ? তবে এমন ক'রে ছাঁ-পোষা মান্থগুলোকে মেরে কি লাভ ?

আপনাদের দেখছি প্রাণের ভয় বড় বেশি।

এত ছঃথের মধ্যেও তাহার কথায় সকলের হাসি পাইল; মৃথুজ্জে বলিল—
ভয়টা তবে কিসের জন্ম হবে ?

কে কার উপর অত্যাচার করছে দেখতে হবে না ?

চারিদিকে অত্যাচারের বন্তা বইছে। কে কার উপরে নয়। যে যার উপরে পারছে করছে। নিবারণ করতে গেলে তার কোন লাভ হবে না, মাঝে থেকে তুমি প্রাণে মারা পড়বে।

কিন্তু এমন অসহায়ভাবে থাকাও যে কঠিন।

সে কি আমরা জানিনে। দয়ামায়া আমাদেরও আহে। তবে কি জানো

ম্ব-নির্বাচিত গল্প •

ছুর্বলের দয়া করবার অধিকার নেই। অন্যায় সহু করতে হয় বলেই তো ছুর্বল ছুর্বল।

মৃথুচ্জের সারগর্ভ উপদেশে তারকের যে চৈতন্তোদয় হইল মনে হয় না, কিন্তু সে এক্ষণে নিতান্তই অশক্ত, কেননা ইতিমধ্যে কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে একথানা বিছানার চাদর দিয়া শক্ত্ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে অসহায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

আর্তিয়র থামিয়া গিয়াছে। তথনো রাত্রিছিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মৃথুজ্জে চোথ বুজিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল আজকালকার ছেলেরা ক্রমেই বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে, না মানে গুরুজনের উপদেশ, না জানে আঅরক্ষার উপায়। তারপরে এই ভাবিয়া মনে সাস্থনা পাইল যে একটু বয়স ভারি দিলেই ছোকরার বীরত্বের অভিনয় চুকিয়া যাইবে, তথন সৃত্যই সে জীবনের রস পাইবে যেমন নিজেরা আজ পাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সেনিজে একদিন পরমারাধ্য পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করিয়া একটা বুনো মহিয়কে তাড়া করিয়াছিল আর একটু হইলেই মারা পড়িত আর কি! বছদিন প্রেকার অবিয়্য়াকারিতায় নিজের প্রতি সে ধিকারের ভাব অমুভব করিল—আর সেইস্ত্রে মনস্তত্বের কোন্ নিয়নে না জানি যুবকটির প্রতি তাহার মনে এক প্রকার সম্মেহ অমুকম্পার ভাব উদিত হইল। মৃথুজ্জে উঠিয়া গিয়া তাহার বাধন খুলিয়া দিল।

পরদিন সকালে যুবকটিকে চোথে চোথে রাথিল, তাড়াইতেও সাহস হয় না, আবার আশ্রয় দিতেও কুঠা।

দেয়ালে বিলম্বিত সেই দরখান্তথানা দেখিয়া তারক শুধাইল, ওটা কি ? কাল রাত্রে কাগজ্খানা সে দেখিতে পায় নাই।

মৃথুজ্জে বলিল—পড়ে দেখো, ঐ কাগজখানার জোরেই এখনো টি কৈ আছি। কাগজখানা পড়িয়া যুবক ক্রোধে বলিয়া উঠিল—এমন কথা আপনারা লিখতে পারলেন?

म्थ्रष्क विनन-दिन वार्य, मिर्था कि निर्थिष्ठ ? मिर्था नग्न ?

তুমিই ভেবে দেখোনা কেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বেতে হলে বাঙালীর গুরু-পুরুত শালগ্রামশিলা দর্শন চাই, মন্ত্রপাঠ চাই, নির্মাল্য ধারণ চাই!

প্রমথনাথ বিশীর

চাই কি না বল ? ঐ গুলোকেই গুছিয়ে এক কথায় যদি ভীরুতা বলা হয় তবে দোষ কিসের ?

অপরে বলে বলুক, তাই বলে নিজ মুখে স্বীকার?

আমাদের বাপু মনে মুথে আড় নেই। তাছাড়া কামানের মুখ একবার ছাড়া ছ'বার কথা বলে না।

তেলেঞ্চি লড়ছে, প্রবিয়া লড়ছে, শিথ লড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।

আরে বাপু আমরা যে বাঙালী! তেলে-জলে আমরা মানুষ। মাছের ঝোল ভাত আমাদের প্রাণ, মা-মাসির কোলে আমাদের স্থান। ওসব চোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো কেন?

জগতে আর কারো মাসি পিসি নেই—আর মাছ ভাতও কেউ থায় না! আমরাই কি সব চেয়ে অকর্মণ্য!

অকর্মণ্য এমন বলি না। কাজ আমরাও জানি। হিসাব রাখতে দাও, খাতা লিখতে দাও, সাহেবের মৃন্সীগিরি করতে দাও! করুক তো দেখি এসব কাজ ওরা! জিভ বেড়িয়ে পড়বে।

বলিয়া কিভাবে কত থানি জিহ্বা বহির্গত হইবে মুখুজে তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বাঁড়ুজ্জের নেশা এখন সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়াতে মাতৃভাষার উপরে পুনরধিকার স্থাপিত হইয়াছে, দে বলিল—ভালোরে ভালো, ছোকরা যে আবার তর্ক করে।

ব্যাপারটা তথন ঐ থানেই মিটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোটওয়ালীতে মৃথুজ্জের ডাক পড়িল। সে নবমীর পাঁঠার মতো কাপিতে কাপিতে সেথানে পোঁছিয়া দেখে স্বয়ং শেরার সাহেব উপস্থিত।

হালো ম্থার্জি, তোমাদের বাড়ীতে কি একজন বাঙালী ছোকরা আশ্রয় নিয়েছে ?

না, ছজুর।

আমিও তাই বলি। আমাদের গোয়েন্দা বলছিল তাকে নাকি ঐ দিকে থেতে দেখেছে, লোকটা সিপাহীপক্ষের লোক।

না হজুর, এমন লোককে আমি কেন আশ্রয় দিতে যাবো!

রাইট! আমি গোয়েন্দাকে তথনই বলেছিলাম এ কথনো সম্ভব নয়। মুখার্জি রাজভক্ত প্রজা, এ রকম কাজ সে কখনো করবে না।

হুজুর ঠিক বুঝেছেন।

আচ্ছা তুমি যাও।

मुथु एक नया रमनाम क्रिया ठनिया जामिन।

অন্তস্থান হইলে শেরার থানাতল্লাসী করিত, কিন্তু মৃথুচ্জের বাড়ী সম্বন্ধে প্রয়োজন অন্তত্তব করে নাই, কারণ মৃথুচ্জের মৃথ-নিঃস্তত সেই অক্ষয় বাণী আন্ধ বাহুড়ের মতো এথনো তাহার অন্ধকার মনের মধ্যে পাক থাইয়া ঘ্রিয়া মরিতেছিল—ভীক্ষতাই রাজভক্তির বীজ! মৃথুচ্জের মতো ভীক্ষ লোক কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিবে ইহা শেরারের কল্পনাতীত। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আশ্রিতবাৎসল্য প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

মৃথুজ্জে ফিরিয়া আসিয়া আসল ঘটনা প্রকাশ করিল না, যা হয় কিছু একটা বলিয়া দিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কর্তব্য কি ? উক্ত যুবকই যে শেরার সাহেবের উদ্দিষ্ট লোক সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। শেষে ভাবিল রাতে আর গোলমাল করিয়া কাজ নাই, কাল ভোরবেলায় ভালোয় ভালোয় উহাকে বিদায় দিলেই চলিবে।

পরদিন ভোর বেলাম উঠিয়া যুবকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মুখুচ্জে মনে মনে বুঝিল যে শেরার সাহেবের তলবের কারণ অনুমান করিয়া যুবক সরিমা পড়িয়াছে, ভাবিল ভালোই হইয়াছে, অপ্রিয় কাজটা আর করিতে হইল না।

এমন সময়ে একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মৃথুজ্জে মশায়, ব্যাপার কি! সকলে শুধাইল কি হয়েছে ?

আর কি হবে? দরজায় শেরার সাহেবের পরোয়ানাথানা নেই, তার বদলে এই কাগজ্থানা ছিল।

সকলে পড়িল, কাগজ্থানায় লিখিত আছে—"This house belongs to traitors to the country—NANA Sahib."

এ ঐ মুখপোড়ার কাও।

প্রমথনাথ বিশীর

হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে দেয়ালে বিলম্বিত দরথান্তথানার কাছে গিয়া মুখুচ্জে একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল।

কি হ'ল, কি হ'ল, বলিয়া সকলে অকুস্থলে গিয়া দেখিল কে যেন দরধান্ত-খানা কৃটি কৃটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। আর মৃথ্জে সশব্দে মেঝেতে মাথা কৃটিতেছে—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!

### নানা সাহেব

সিপাহী বিদ্রোহ মিটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে এখনো অনেকে ধরা পড়ে নাই, ভারতময় তাহাদের সন্ধান চলিতেছে, জের বলিতে ইহাই। দিল্লীর বাদশাহ নির্বাসিত, ঝাস্পীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সন্মুখ-সমরে নিহত, তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, ফৈজাবাদের মৌলবিও নিহত। নানা সাহেব ও তাহার দক্ষিণহন্ত আজিমুলা খাঁ এখনো ধরা পড়ে নাই। আরও একজন ধরা পড়ে নাই, সে বিখ্যাত নয়, কিন্তু বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান দায়িন্তই না কি তাহারই, সে নানা সাহেবের হারেমের একজন ক্রীতদাসী, নাম জুবেদি বিবি।

নানা সাহেবকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম দিকে দিকে প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রেরিত হইয়াছে, প্রচুর অর্থম্ল্যও ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাকে পাওয়া যায় নাই। তবে পুরাদমে সন্ধান এখনো চলিতেছে, দক্ষিণে মাদ্রাজ, উত্তরে নেপাল, পূর্বে আসাম আর পশ্চিমে সীমাস্ত-প্রদেশ চিয়িয়া ফেলা হইতেছে, নানা সাহেবকে ধরিতেই হইবে।

মাঝে মাঝে রব ওঠে নানা সাহেব ধরা পড়িল। ধৃত ব্যক্তিকে কানপুরে আনা হইলে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া দেখা যায় যে, সে নিরীহ সন্ন্যাসী বা ফকির মাত্র। নানাদেশ হইতে গুপ্তচরেরা আসিয়া বলে যে, নানা সাহেবকে দেখা গিয়াছে, কখনো মন্দিরে, কখনো মসজিদে, কখনো হাটে-বাজারে গঞ্জে গ্রামে বা কোন রেলষ্টেশনে। কিন্তু 'ঐ বাঘ, ঐ বাঘ' রব এতবার উঠিয়াছে যে ঐরূপ সংবাদে এখন আর কেহ বিচলিত হয় না। বস্ততঃ এখন অনেকেই বিশ্বাসই করিতে স্কর্ফ করিয়াছে যে, নানা সাহেব মারা গিয়াছে। নানা সাহেবের অন্তিত্ত সম্বন্ধে তিনটি মত দাঁড়াইয়াছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে, নানা সাহেব ১৮৬০ সালে নেপালে বা নেপালের তরাই অঞ্চলে মারা গিয়াছে। তাহারা বলে যে, ঐ সময়ে নানার যে সন্ধিগণ নেপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মিথ্যা বিলবার কি

হেতু থাকিতে পারে? এই সব সন্ধীর মধ্যে নানার নাপিত অন্যতম। তাহাকে নানার মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন করিলে এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইত:

- —তুমি নানাকে কামাতে?
- --কাকে কামাতাম ?
- ---নানাকে?
- ও: সেই বাটপাড়কে! হাঁ বাটপাড়টাকে কামাতাম বটে!
- —সপ্তাহে ক'বার ?
- —সপ্তাহে হু'বার। বাটপাড়!

এখন আর নিশ্চয় তার কামাবার দরকার নেই। সে নিশ্চয় মরেছে, কি বলো?

—মরেছে বলে মরেছে, একশবার মরেছে। খুব ভালো হ'য়েছে। বাটপাড়টা!

নানা মারা পড়িয়াছে কিনা তবু সংশয়ের রাজ্যে থাকিয়া যায়, কিন্তু ক্বতজ্ঞতা যে মারা পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মানুষ এমনি বটে!

আর এক দলের লোক বলে নানা মরুক আর বাঁচিয়াই থাকুক তাহাতে এখন আর আশস্কার কিছুই নাই, সে পলাতক আসামী, দেশে তাহার আর প্রভাব নাই। অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম এত প্রচুর খরচ করিবার আর প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দলটিই সংখ্যায় ও প্রভাবে প্রবল। তাহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। এই উপলক্ষ্যে তাহারা প্রচুর বেহিসাবী টাকা ও রাহা খরচ পায়, তাহাদের বিশাসের অমুক্লে এ মন্ত একটা যুক্তি। তার উপরে আবার বিলাত হইতে একদল মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞ আসিয়াছে। তাহাদের কেহ হাতের অকরে বিশেষজ্ঞ, কেহ নাকের আকৃতিতে, কেহ চোথের দৃষ্টিতে, কেহ বদাস্থ্রে, কেহ বা পদচিছে বিশেষজ্ঞ। এখন সরকার ভাবে নানা মরিয়াছে যীকার করিলে ইহাদের বিদায় করিয়া দিতে হয়, যে প্রচুর পুলিশ ও গুপ্তচর ইতন্ততঃ ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের দল ভাঙিয়া দিতে হয়, সে এক হান্সামা, হয় তো বা পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত-সরকারের অকর্মণ্যতা ঘোষিত হইবে; তাই সরকার নীরব, ভাবে 'অশুভ্রম্য কাল হরণং', নানা মরুক আর বাঁচিয়া থাকুক তাহারা না মরিলেই যথেষ্ট।

ভারতের নানাস্থানে নানাকে ধরিবার জন্ম বিশেষ ঘাঁটি বসিয়াছে, কোন লোক ধরা পড়িবামাত্র কানপুরে আনীত হয়; দেশময় যে শত শত নানা সাহেব গত হইতেছে তাহাদের আসল নকল বিচার করিয়া মুক্তি দানের বা হাজতবাসের আজা দানের একটি ক্রিয়ারিং হাউসে পরিণত হইয়াছে কানপুর শহর। এত শহর থাকিতে কানপুর শহর নির্বাচিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। কানপুরের কাছে বিঠুরে নানা দীর্ঘকাল ছিল, এ অঞ্চলের বহু লোকের কাছে নানা পরিচিত, তাছাড়া কানপুর শহরটা বিদ্যোহ-পীড়িত অঞ্চলের কেক্সে অবস্থিত, সেটাও একটা কারণ বটে।

কানপুর শহরের প্রকাণ্ড জেলথানা যেমন নানা শ্রেণীর নানা সাহেবে ভরিয়া গিয়াছে তেমনি মামুদের হোটেল নামে সোথীন হোটেলটিও বিশেষজ্ঞ, উচ্চ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, কোতৃহলী ইংরাজ অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ। হোটেলের মালিক মামুদ আলি হাসিথুশি মুথ, গোলগাল স্থপুরুষ, নানাকে বেশ চিনিত, কেননা বিদ্রোহের সময়ে নানা কয়েক মাস এই হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিল।

কোন বিদেশী অতিথি যদি ওধাইত-

নানা কি হোটেলের থানা থেত?

'বিসমিল্লা' বলিয়া মামুদ আলি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিত,—

হোটেলের খানা ? সর্বনাশ ও-কথা মুখেও আনবেন না, কে কোথায় গুনতে পাবে!

তবে খেতো কি ?

এই ঘরটায় আহ্ন। এখানে নানার জন্ম চুল্লি প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে হাঁড়ি চাপিয়ে—হাঁড়ি মানে earthen pot·····

ওঃ। তার প্রিয় খাগ্য কি ছিল?

ঘি—মানে clarified butter; আর এই ঘরটায় একটা চারপায়া পেতে নানা শুতো।

ঘরে আর কোন আসবাব ছিল?

আসবাব ? না। হাঁ, তবে একটা বাছুর ঘরময় অবাধে ঘুরে বেড়াতো. আর একটা চাকর সোনার বাটীতে ক'রে তার চোনা, মানে—

মানে শুনিয়া সাহেবরা বলিয়া উঠিত how horrible! তারপরে শুধাইত সেটা কি করতো?

প্রমধনাথ বিশীর

থেতো।

সাহেবগণ চমকিয়া উঠিত, ইংরাজি ভাষায় মনোভাব প্রকাশের যোগ্য শব্দ না পাইয়া তাহারা অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিত। কেহ কেহ আবার মনে মনে যুক্তিজাল বুনিয়া স্থির করিত উক্ত বস্ত যথন থায় তথন উক্ত বস্তর আধারটিকেও অবশ্য থাইত। কোন কোন হুঃসাহসী ভাবিত একবার গোপনে উক্ত বস্তুটা চাথিয়া দেখিতে হইবে, নানা কি থামোকা থাইত, তাহার তো অভাব ছিল না; সে ভাবিত দেশে ফিরিয়া এ বিষয়ে একথানা বই লিথিয়া ফেলিবে, প্রকাশকের অভাব হইবে না, এখন নানা সাহেবের বাজার-দর চড়া।

নানার সম্বন্ধে সাহেবগণের মনোভাব যেমনি হোক, হোটেলের মালিক মামৃদ সম্বন্ধে তাহাদের অন্ধ্ৰকম্পার অস্ত ছিল না। সে প্রত্যেকের রুচি অন্থায়ী থানা জোগাইত, মদ জোগাইত, 'অমৃক জিনিসটা পাওয়া গেল না' এ কথা কেছ তাহার মুথে শোনে নাই, বিল আদায় করিতে, কাইকরমাস থাটিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, আর তার স্বচেয়ে বড় গুণ সে সময়মতো হাসিতে পারে। এ গুণটি যার আয়ন্ত সংসারে সে সর্বজয়ী। সর্বজয়ী এই গুণটির বলেই বেতসীর্ন্তি অবলম্বন করিয়া সে কোম্পানীর আমলে হোটেল চালাইয়াছে, নানার আমলে চালাইয়াছে এবং এথন থাস মহারাণীর আমলে চালাইতেছে, কেহ কথনো তাহার সত্তায় সন্দেহ মাত্রেও প্রকাশ করে নাই। মামৃদ হাসিয়া বলে হোটেল-গুয়ালা, জল্লাদ ও টেবিল-খানসামা বা waiter-এর সম্বন্ধে বাছবিচার করলে চলে না।

হোটেলের হেড-ওয়েটারটি সহ্বন্ধে মাম্দ সার্থক গর্ব অহুতব করিয়া বলিত ঐ যে বিঠুরের ইদারার মধ্যে নানা সাহেবের একরাশ সোনার তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলোর বদলেও সে ইসাককে ছাড়িতে নারাজ। ইসাক তাহার প্র্যাত হেড-ওয়েটার। সে যে কোথা হইতে আসিল, কি তাহার প্র্বিতহাস কেই জানিত না, কেই জিজ্ঞাসাও করিত না, যাহারা জিজ্ঞাসা করিবার মালিক তাহারা সকলেই ইসাকের গুণে মুগ্ধ। মুথ খুলিবার আগেই সে মনের কথা রামতে পারে, আবার এমন অনেক মনের কথা আছে কণ্ঠ পর্যন্ত পেনিছবার আগেই ইসাক তাহা তালিম করিয়া বসে। দিন এবং রাত্রির যাবতীয় পরিচর্যায় ইসাক এমনি পারক্ষত যে, সাহেব-বিবি অতিথি-অস্ত্যাগত দেশী-বিদেশী সকলেরই মুথে এক কথা, ইসাক, ইসাক। খানসামা-স্থলত চাপকানে ইসাক সজ্জিত,

মাথায় টুপি, পা থালি এবং মুখে হোটেলের মালিকের মতোই সর্বজয়ী হাসি। তবে মামুদের ও ইসাকের হাসিতে কিছু প্রভেদ ছিল। মামুদ সকলকে দেখিয়া সমান হাসি হাসিত, কিছু ইসাকের হাসিতে তারতম্য ছিল, লোকের পদমর্যাদা বিচার করিয়া সে হাসিত; কাহারো জন্ম তাহার ওঠাধরে হাসির মোহর, কাহারো জন্ম হাসির টাকা, কাহারো জন্ম বা হাসির আধুলি বা সিকি তুয়ানি, নিতান্ত হীনমর্যাদার জন্ম পয়সা বা পাই, কেহই একেবারে বঞ্চিত হইত না।

মাম্দের হাসি বলিত তোমরা সকলেই আমার অতিথি, আমার চোণে তোমরা সবাই সমান; আর ইসাকের হাসি বলিত সকলকে সমান করিলে আমার চলে না, কে বেশি দামের খদ্দের, কে কম দামের, কে জেনারেল, কে কর্ণেল, কে মেজর আমার জানা চাই; বস্তুতঃ মাম্দের হাসি ও ইসাকের হাসি পরম্পর পরিপ্রক।

আরও একটি কারণে সরকারী মহলে ইসাকের থুব প্রতিপত্তি ছিল। সে নানা সাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত, সে ছিল সরকারী সনাক্তকারী। এই যে নানাদেশ হইতে শত শত নানা আসিয়া জেলথানা ভরিয়া তুলিতেছে কে তাহাদের সনাক্ত করিবে ? নানাকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিত তাহারা হয় মরিয়াছে, নয় পলাইয়াছে, নয় অন্য কারণে সনাক্তকার্যে অসমত। এই সঙ্কটে ইসাক একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে দীর্ঘকাল বিঠুরে ছিল, কানপুর শহরেও সে সে কতবার নানাকে দেখিয়াছে, কাজেই সে ই যোগ্যতম ব্যক্তি। খানা ও মদ ক্ষচিমতো যে ব্যক্তি জোগান দিতে সক্ষম, সে বিশ্বাস-ভাজন না হইয়া যায় না, আর বিশ্বাস-ভাজনের সব কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। সপ্তাহে একদিন করিয়া ইসাকের ডাক পড়িত জেলথানায় সনাক্তকরণের প্যারেডে। সে গিয়া দেখিত এমন হাজার ছই নানা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান ; বয়স বাইশ হইতে বিরাশি, মাথায় চার ফুট হইতে সাত ফুট, জাতিতে বাঙালী হইতে পাঠান—আর সবচেয়ে বেশি সাধুসন্মাসী পীরফকিরের সংখ্যা। যে গেরুয়া এবং যে আলখালায় জীবনের অনেক হছতি ঢাকা পড়ে, চিত্রগুপ্তের চোথে ধূলি দেওয়া যায়, সেই পোশাকই তো আত্তগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বভাবত:ই সাধ্-সন্ন্যাসী আর পীর-क्किट्रत मःथाहे किছू अधिक। हेमाक मातिरक्ष नानात मचूथ निया मदिश চলিয়া বাইড, তারপরে অদ্বে দণ্ডায়মান জেনারেল সাহেবের নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিত হুজুর, তামাম ঝুটা।

সাহেব জেলারের প্রতি ইঙ্গিত করিত, বলিত, থালাস দো।

নানার দল ছুটি পাইত। কিন্তু জেলথানা কথনো খালি হইত না, কারণ বাল্যকালে বাহারা চৌবাচ্চার অক ক্ষিয়াছে তাহারা জানে এক নলে জল বাহির হইতেছে, আর এক নলে চ্কিতেছে, ফলে চৌবাচ্চা বেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ ই থাকিত। আর একদল নৃতন নানা আসিয়া জেলথানা ভরিয়া তুলিত।

আর এক কারণে সাহেব মহলে ইসাকের ডাক পড়িত। বিদেশী অতিথি আসিয়া নানার কাহিনী শুনিতে চাহিলে ইসাক ছাড়া আর কে শুনাইবে? একদিনের কথা বলি। সেদিন হুইজন বিদেশী অতিথি আসিল, একজনের নাম মশিয়ে লুবলিন, সে ফরাসী; আর একজনের নাম মিষ্টার জর্জ, সে ইংরাজ। হু'জনেই দেশে থাকিতে পুস্তকে ও পত্রিকায় নানার কাহিনী পড়িয়াছে।

ডুমিংক্রমে বসিয়া লুবলিন ও জর্জে নানার বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, অদ্রে বিনীতভাবে ইসাক দণ্ডায়মান। সে একবার মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসে, আর একবার মিষ্টারের দিকে তাকাইয়া হাসে, মিষ্টারের প্রতি প্রযুক্ত হাসিটি প্রশস্ততর, কারণ যদিও হোটেলের অতিথি হিসাবে ত্নজনেই সমান আদরণীয়, তবু মিষ্টার যে রাজবংশীয়, তাহার রাজপ্রাপ্য তো মশিয়ের সমান হইতে পারে না।

মশিয়ে বলিতেছে, মিষ্টার নানা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি জানেন ? কাশীরী ঢিলা পোশাক গায়ে, পার্শিয়ান চটি পায়ে গদির উপরে গড়াচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে হু'জন থাপস্থরৎ মেয়ে মযূরপুচ্ছের পাথা ছলিয়ে বাতাস করছে আর বালজাকের Droll Stories পড়বার ফাঁকে ফাঁকে পায়ের কাছে অর্ধশায়িত অর্ধনিগ্ন ইরাণী মেয়ে ছটোকে মাঝে মাঝে সে চিমটি কাটছে। এমন সময়ে একজন সিপাহী সঙীনের জগায় বিধিয়ে নিয়ে এলো একটা ইংরাজ শিশুকে, সেটাকে দেখবার জন্তে উঠে দাঁড়াতেই তার কোলের মধ্যে থেকে একটা মিশ্রীয় বেড়াল লাফিয়ে পড়ল, ছেলেটাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্তে সে নাক-টেপা চশমাটা পরে নিল, তাড়াতাড়ি উঠ্বার সময়ে সেটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মশিয়ে ইসাকের দিকে তাকালো, ইসাক মাথা ঈষৎ নত ক'রে একবার হাসলো।

কিন্তু জর্জের সে রকম মনোভাব নয়। সে বল্ল, মশিয়ে নরকের সেই কীট-টা সম্বন্ধে আমার ধারণা অক্তরকম। কি রকম বলবো!—Guy Fawkes Dayতে Guy Fawkes-এর যে মৃতিটা আমরা দাহ ক'রে থাকি অনেকটা তারই মতো Nana-র (মিপ্টার কৃত উচ্চারণ স্থাসা) চেহারা, তবে আরও তীষণ, কেন না প্রাচ্যদেশের চেহারা স্বভাবতঃই কুৎসিত। তার মাথাটা প্রকাণ্ড একটা হাঁড়ির মতন, লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোন অমুচরের উপরে রেগে গেলে তথনই পদাঘাতে তাকে নিকেশ ক'রে ফেলে, আর তার প্রিয় খাত্য শিশুদের লিভার। আর রোজ রাত্রিবেলা সে কুমারী মেয়ের হৃৎপিণ্ডের চাটনি খায় স্বাভাবিক শক্তি অর্জনের আশায়! Oh, a veritable monster!

মিষ্টার ইসাকের দিকে তাকাইবামাত্র ইসাক মাথা আরও একটু নত করিয়। প্রশস্ততর একটি হাসি হাসিল।

কিন্তু মিষ্টার মশিয়ে নয়, হাসির প্রকৃত মূল্য না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল a peg!

মিষ্টার নিজের বর্ণনার চাপে নিজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হুটি পেগ মিষ্টার ও মশিয়ের যথাস্থানে গমন করিলে মশিয়ে বলিল—ইসাক, ছুমি তো জানতে নানাকে, বল তো সে কেমন ছিল!

ইসাক ছ'জনের দিকে তাকাইয়া ছ'বার হাসিয়া লইয়া আরম্ভ করিল, সাহেব, আপনাদের কল্পনার সঙ্গে পালা দিয়ে বান্তব পারবে কেন? যে সব গুণের আপনারা উল্লেখ করলেন হতভাগ্য নানার সে-সব কিছুই ছিল না। সে নিতান্ত সাদামাঠা লোক, বেঁচে থাকলে বয়স এতদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝে হ'ত, রঙ কালো, কারণ যে-সব লোক ইউরোপের বাইরে জন্মছে আপনাদের চোথে তারা সবাই কালো, মোটাসোটা দোহারা চেহারা; থেতো চাপাটি আর ডাল, তা-ও আবার অনেক সময় স্বহন্তে তৈরি ক'রে। তার হারেমে অবশ্য অনেক গ্রীলোক ছিল, কিছু সেটা তাদের অন্তত্ত যাবার ইচ্ছার অভাবে। ফরাসী ভাষা দ্রে থাক, ইংরাজি ভাষাও জানতো না বললেই হয়। আর নাকটেপা চশমা! তার এজেন্ট আজিম্লা থাঁর একজোড়া কানে পরানো চশমা ছিল বটে!

এই বলিয়া সে মিন্টার ও মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, ভাবটা এমন থে আপনাদের বর্ণনাই ঠিক।

মশিয়ে বলিল, 'হাউ টু্থফুল', অর্থাৎ তোমার বর্ণনা শুনে মনে হয় সে ছিল ভোমার মতোই দেখতে। মিষ্টার বলিল, 'All orientals are liars', অর্থাৎ ছুমি নিশ্চয় সভ্য গোপন করবার চেষ্টা করছ।

ইসাক ছ'জনের কথাতেই এমনভাবে হাসিল, যেন বলিল, আপনারা ছজনেই সমান সভ্য কথা বলিয়াছেন।

এমন অপরিসীম ধৈর্য, কোশল, মানব-চরিত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধি ইসাকের। মামুদের কথাই ঠিক, তুচ্ছ সোনার দামে ইসাকের দাম! সত্যই ইসাকের তুলনা হয় না।

১৮৬৪ সালে উত্তর ভারতে ভয়াবহ ত্র্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহার একটি বাস্তব ফল হইল যে, নানা সাহেবের সংখ্যা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। আগে শতে শতে ধরা পড়িত, এখন হাজারে হাজারে ধরা দিতে লাগিল। আগে আসামী খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত, এখন আসামী সরকারী লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া ধরা দেয়। আগে সাধু-ফ্কিরের সংখ্যাই বেশি ছিল, এখন গৃহীর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। গৃহীর খাভাভাব, সাধু ফ্কিরের ভিক্ষার অভাব। সকলেই জানে যে হাজতে রাখিলে খাইতে দেয়, আরও গুনিয়াছে যে একবার আসামী বলিয়া সনাক্ত হইতে পারিলে পুলিপোলাও চালান হইবে তখন আর খাওয়া-পরার চিন্তা করিতে হইবে না। সকলেই ভাবে, আহা এমন সোভাগ্য কি হইবে, যে পোড়া কপাল!

একদিন সকালে সীতাপুর থানায় জনকয়েক নানা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাঁকিল, কই গো দারোগা সাহেব, আমাকে গ্রেপ্তার করো, আমি নানা সাহেব। দারোগা আসিয়া দেখিল অনেকগুলি উমেদার। সে বলিল, একসঙ্গে এতজনতো নানা হ'তে পারে না।

নইলে নানা বলেছে কেন ? একজন হ'লে তো 'একখানা' বলিত।
দারোগা খোঁজ করিয়া জানিল যে, লোকটি পাঠশালার পণ্ডিত। বলিল,
নইলে আর এমন বৃদ্ধি হয়!

তোমার অত বিচারে কাজ কি! তুমি সকলকে চালান দাও, যার ভাগ্যে আছে নানা সাহেব হবে।

मार्त्ताना वित्रक रहेशा विनन, ध्यक्षात कत्र किरमध आहि।

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল, ওঃ ব্রেছি, কেউ ব্রি ছু' পয়সা খাইয়েছে। দেখো ও-সব কথা বল্লে আইনে পড়বে।

আরে সেই ভরসাতেই তো বলছি। যে-কোন একটা ধারায় গ্রেপ্তার করো।
দারোগা কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক দীর্ঘকার বলিষ্ঠ সম্মাসী
আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলিল, 'অয়ম্ অহম্ ভো'—অর্থাৎ
আমি নানা সাহেব, গ্রেপ্তার করে।

দারোগা বলিল, তুমি তো সন্মাসী।

বটে ? সন্যাসীর কি এমন হাতের গুলি হয় ?

এই বলিয়া বাছর গুলি পাকাইয়া দারোগার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল, টিপিয়া দেখো, হাতের গুলি, না লোহার গুলি।

দারোগা বলিল—আমি কি করবো ঠাকুর, এরাও যে উমেদার, এই বলিয়া গৃহীদের দেখাইয়া দিল।

তথন 'তবে রে শালে বুরবক' বলিয়া সেই বলিষ্ঠ সন্মাসী লাঠি তুলিয়া গৃহীদের তাড়া করিল, তাহারা সামান্ত গৃহীমাত্র, প্রাণের দায়ে নানা সাহেব পদের উমেদার হইলেও প্রাণের মায়া এখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভাহারা পলাইল।

তথন সন্ন্যাসীর অন্তক্লে নানা সাহেব পদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। থানার বারান্দায় সে দিব্য জমাইয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে দারোগাকে আদেশ করিল, এ বেটা আভি নানা সাহেবকো থিলাও।

উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক পুলিশ থানাতেই প্রত্যন্থ এমন দৃশ্যের অভিনয় হইত। আর এই সব নানার ধারা যে মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইত সেই কানপুর শহরের দৃশ্য উপভোগ করা সহজ হইলেও বর্ণনা করা সহজ নয়। জেলথানার নিকটবর্তী পাঁচসাতটি বড় বড় বাড়ী ভর্তি হইয়া গিয়া এথন ধোলামাঠে তারের বেড়া খাটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া নানার দল জেনারেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছে ও ধরচাটা নাই করিলেন, আমরা পালাইবার জন্ম আসি নাই। তাহারা আরও বলিয়া পাঠাইয়াছে যে ভাহারা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, কাজেই আহারাদির সেই অনুপাতে ব্যবস্থা করা বৃটিশ-রাজের পক্ষে উচিত হইবে, পেশবা এখন গদিচ্যুত হইলেও এক সময়ে রাজা তো ছিল বটে!

প্রমধনাথ বিশীর

জেনারেল সাহেব জেলারকে ডাকিয়া ওধাইল হঠাৎ নানার সংখ্যা বেড়ে উঠবার হেছু কি ?

জেनात रिनन, এতদিনে সরকারী মেশিন বেশ চালু হ'য়েছে कि ना!

জেনারেল সাহেব বলিল—ছম্! জেলারের খাশ মৃন্সী মৃথুজে বলিল, সাহেব, খানা বন্ধ করে দিন, নানার দল পালাবে।

জেলার বলিল, তা কেমন ক'রে হয় ? সনাক্তকরণ না হ'লে কাউকে ছাড়তে পারিনে।

পরিবর্তিত অবস্থায় এখন সপ্তাহে তিনদিন সনাক্তকরণ হয়, ইসাকের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ভোরবেলা সনাক্তকরণ আরম্ভ হইয়াছে। জেনারেল সাহেব, সিভিল সার্জেন্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ স্থপার ও বিশেষজ্ঞগণ হাজির আছে। জেলার ও ইসাক সনাক্তকরণে অগ্রসর হইয়াছে।

ইসাক একটা লোকের কাছে একটু থামিতেই তাহার মুথ আশায় উচ্জল হইয়া উঠিল। সে বলিল, আমিই মিঞা সাহেব, আমি।

তুমি কি বিবিদের হত্যা করেছিলে?

নিশ্চয়ই। এখন চালান না দিলে অতঃপর বাবাদেরও সাবাড় করবো।
না! তুমি নও।

তাহার দাবী অগ্রাহ্থ হইল জানিবামাত্র লোকটি বুক চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাঁদিয়া উঠিল—মহারাণীর দোহাই লাগে জেলার সাহেব, আমি সেই বাংলা মূলুক থেকে আসছি। মামলায় আর বন্ধায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। রেলগাড়ীতে টিকিট কিনবার পয়সা অবধি ছিল না, নানা বলতেই চেকারবারু ছেড়ে দিলে। বড় ভর্সা করে এসেছি সাহেব, এখন তোমরা ঠেললে দাঁড়াই কোথায় ?

পাশেই জনকতক বরথান্ত বাঙালী উমেদার ছিল। তাহারা বলিল, কালাকাটির যুগ নয় ভাই, চলো সঙ্গে সংস্কে গণবিক্ষোভ করি, অমনি সঙ্গে োলের সঙ্গে কাঁসীর মতো ছ' চারজনের 'প্রায়োপবেশন' করাও সঙ্গত হবে।

একজন বলিল, আহা, আর কাসীর সঙ্গে শানাইয়ের মতো সঙ্গে একখানা সংবাদপত্ত থাকলে আজ কি ছুশো মজাই না হতো।

অপর একজন বলিল, দেথতাম কেমন ওরা বাংলাদেশের দাবী অগ্রাহ্ করে। তথন তাহারা সকলে মিলিয়া 'বাংলার দাবী মানতে হবে, অবাঙালী নানা চলবে না' প্রভৃতি আওয়াজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে সনাক্তকরণ অনেকদ্র অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের দাবী অগ্রাহ্ম হইতেছে তাহার নীরবে বিষণ্ণভাবে চলিয়া যাইতেছে, বাঙালী নয় বলিয়া গণবিক্ষোভ বাধাইতেছে না।

এমন সময়ে এক জায়গায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ইসাক অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, একজন মুসলমান ফকির ও একজন হিন্দু সন্ন্যাসীতে দালা বাধিয়া গিয়াছে। ফকির বলিতেছে যে সে নানা সাহেব আর হিন্দু বলিতেছে যে সে নানা সাহেব আর হিন্দু বলিতেছে যে সে নানা সাহেব। আর উভয়পক্ষে কিল, ঘুষি চলিতেছে। ভাগ্যে তখন সমাজচৈতত্য এখনকার মতো প্রবল হইয়া ওঠে নাই, নতুবা একটা সাম্প্রদায়িক দালা বাধিয়া যাইত।

ইসাক বলিল, বাপু ভোমরা কেহই তো নানা সাহেব নও। বলি চোথের মাথা কি থেয়েছ ? দেখতে পাও না ?

আমি নানা সাহেব নই বলে কি তোমার বাপ নানা সাহেব ? ইসাক বিরক্ত হইয়া বলিল, স্থীকার করছি বাপু আমিই নানাসাহেব। এবারে হ'ল তো?

চাঁদ আর কি! নানা সাহেব তো হয়ে এসেছ সনাক্ত করতে। সে বিষয়ে নানাসাহেবই তো সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

জেলার সাহেব কাছেই ছিল। সে "ডেশী বাষা উটমরূপে শিক্সা" করিয়াছে; ইসাকের wit দেখিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, বছৎ আছো।

তবে বেটা অলপ্লেয়ে। দাবীদার ছইজনেও ইসাকের পিঠ চাপড়াইতে অগ্রসর হইল, তবে তাহার রকমটা ভিন্ন।

তাহারা হুইজনে একসঙ্গে ইসাককে আক্রমণ করিল।

বল্ আমি নানা সাহেব। দেশে ভাত ভিক্ষে মেলে না, আবার বলে কি না নানা সাহেব নই। অপরে বলিল, আমার চৌদ্দপুরুষ নানা সাহেব।

ইসাক প্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। সেদিনের মতো সনাক্তকরণ প্যারেড শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ইসাক জেলারেল সাহেবকে বলিল, হুজুর, আমাকে এবার ছুটি দিন। এমন করে মার থেতে আর পারিনে।

বলোকি ইসাক! তুমি নাথাকলে নানাকে ধরবোকি করে? দেখছ ডো ● প্রমধনাথ বিশীর ● সরকার কত ধরচ করছে। না, না, তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেওয়া চলবে না, তারচেয়ে তোমার সঙ্গে ছু'জন পাঠান বডিগার্ড দেবো।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে একজন ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক মাম্দের হোটেলে চুকিয়া ডাইনিং কক্ষে গিয়া বসিল। ভদ্রলোকটির পরনে সাহেবী পোষাক, আর স্ত্রীলোকটির পরনে মেম সাহেবের পোষাক। গায়ের রঙ দেখিলে তাহাদের পুরা ইংরাজ মনে হয় না, হয়তো বা ইউরোপীয়ান হইবে।

ভদ্রলোকটি বলিল, তোমার পরামর্শে এলাম, এখন বিপদে না পড়ি। প্রীলোকটি বলিল, ইসাকের চোখে পরীক্ষা না হলে ব্যাবো কেমন করে। এ বিষয়ে ঐ লোকটাই তো বিশেষজ্ঞ। দেখো না সরকার ওকে কত যত্ন করে পুষছে।

यपि ४८त एक्टल ?

পাগল না কি। আমি বলছি ধরতে পারবে না। মেয়েদের অশিক্ষিত পটুত্বের খ্যাতি শোননি কি? তাছাড়া বিপদের ভন্ন তো আমারও আছে।

আচ্ছা তাহলে ওকে ডাকি।

পুরুষটির আহ্বানে ইসাক আসিলে ছু'জনের মতো থাবার আনিতে ছকুম করা হইল।

ইসাক সেলাম করিয়া থাবার আনিতে গেল।

দেখলে তো ধরতে পারেনি।

তাইতো মনে হচ্ছে।

ইসাক খাবার আনিল। ত্র'জনে হাই মনে খাইল। তারপর দাম চুকাইয়া দিয়া ইসাককে কিছু বকশিশ দিল পুরুষ্টি।

हेमाक रमनाभ कतिया रिनन, रमनाभ व्याष्ट्रियूझा था।

বলে कि ! श्विनिराभाज পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির মুথ গুকাইয়া গেল।

পুরুষটি কিংকর্তব্যবিষ্ট হইলেও স্ত্রীলোকটি প্রত্যুৎপল্পমতিতে বলিল, যাও হুং পেগ মদ নিয়ে এসো।

সে চলিয়া বাইবামাত্র পুরুষটি বলিল, বলেছিলাম ধরে ফেলবে। চলো এখনি পালাই।

স্ত্রীলোকটি বলিল, লোকটা সারাদিন ঐসব নাম ভাবছে, তাই ভূলে বলে

ফেলেছে। দেখবে এর পরে হয়তো নানা সাহেব বলেই সেলাম করে ফেলবে। তাছাড়া পালাবেই বা কোথায়? হোটেলের বাইরেও তো ইংরাজের রাজস্ব।

এমন সময়ে ইসাক হু' পেগ মদ লইয়া আসিল।

ত্ব'জনে পান করিল। এবারে মেয়েটি দাম চুকাইয়া দিয়া বকশিশ দিল। ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম জুবেদি বিবি।

না:, আর সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। ইসাক ছ'জনকেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। ভয়ে তাহাদের মুখ পাংশু ও জিহ্বা শুক্ষ হইয়া গেল, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারিল না।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইসাক মুথে সেই সর্বজয়ী হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আজিমুলা থাঁ, জুবেদি বিবি, আপনারা ভয় পাবেন না। স্বচেয়ে নিরাপদ স্থানে এসেছেন, এখানে নির্ভয়ে থাকুন, কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না।

মেয়েটি বলিল, তুমি চিনলে কি করে?

ইসাক বলিল, আমার চোথে ধুলো দেওয়া কি আপনাদের কাজ? আমি বে নানা সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

পুরুষ ও রমণী যুগপৎ শুধাইল, কিন্তু তুমি কে ? এবারে ইসাক তাহাদের কাছে আসিয়া, কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইয়া মুহুস্বরে বলিল—আমিই নানা সাহেব।

### স্থভপা

বে সব গুণ ও বে-পরিমাণ রূপ থাকলে বিয়ের বাজারে উচ্চ চাহিদা হয় ভার সবগুলি পাকা সত্ত্বেও স্থতপা যথন বুঝতে পারলো বিয়ে তার হবার নয়—
সে আর দশজন মেয়ের মতো আশাতীতের পিছনে রুথা ছুটোছটি না করে জীবন-ক্যালেগুারের সে পাতাথানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে তার জীবনে এলো ইস্কুল-মান্টারির অধ্যায়। বাংলাদেশের বাইরে ছোট একটি শহরে মেয়ে-ইস্কুলের মান্টারি নিয়ে সে চলে গোলো। তার উপরে নির্ভির করে সংসারে এমন কেউ তার ছিল না—সে স্থির ক'রে ফেল্লো আর কারো উপরেও সে নিজের ভার চাপাবে না। তারপরে একদিন সে নিজের বিছানা বেঁথে, তোরঙ সাজিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ের গাড়ীতে চড়ে বসলো। সে আজ অনেক দিনের কথা।

স্থতপা আট বছর এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছে বটে, কিন্তু কালের হিসাব আর মনেব হিসাবে সব সময়ে থাপ থার না—তার মনে হয় কত জন্ম ধরে' যেন এখানে সে আছে—আরো কত জন্ম তাকে থাকতে হবে। তার মনে পড়ে থায়, বাল্যকালে সে একবার তার পিতার সঙ্গে নোকায় ক'রে মন্ত এক নদী পাড়ি দিয়ে রেলপ্টেশনে আসছিল—একদিকে সরু নীল পাড়ের মতো তীরের রেখা—আর একদিকে ঝাপসা আবছা দিগস্ত—আকাশ আর জল মিশেছে বলে মনে হয় না। স্নতপার মনে হয়, এখনো যেন সেই নদীপথেই সে চলেছে—অতীতের দিকে অতি দ্রে প্র্জীবনের ক্ষীণতম একটুখানি আভাস—ভবিদ্যতের দিকে কেবলি অক্রের ঘনতর বাষ্পা, তীরের লেশমাত্র নেই। সে স্থির ক'রে নিয়েছে এমনি ক'রেই ভাসতে ভাসতে অবশেষে একদিন জীবনের প্রাস্তে এসে পেঁছিবে।

ইস্কুলের কাজের ছকের সঙ্গে তার জীবনটা এতদিনে থাপে থাপে মিলে যাওয়া উচিত ছিল, গিরেছেও তাই। কিন্তু বিপদ হয় ছুটিগুলোকে নিয়ে। ইস্কুলের জীবন নিরেট কাজ নয়—লম্বা এবং ছোটথাটো ছুটির টুক্রো সাজিয়ে তৈরি। ওই ছুটিগুলোকে নিয়ে স্থতশা পড়ে বিপদে। হাতের প্রচুর অবসর আর মনের গভীর শৃক্ততা হুইয়ে মিলিয়ে তার মনে আদিম একটা অরাজকতার

সৃষ্টি করে। নিজের ছোট ঘরখানির শৃত্যশ্যায় গুয়ে একখানা বই খুলে নেয়।
মনোযোগ বইয়ের পাতার অক্ষরের কালো রেখা ধরে প্রথম প্রথম বেশ ছুটতে
থাকে—কিন্তু হঠাৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই গাড়ী এক লাইন থেকে আর
এক লাইনে বায় চলে—আর একদিন অনায়াসে জীবন-ক্যালেগুারের যেপাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন্ সঞ্চিত দীর্ঘনিশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায়,
সেখানা উড়তে উড়তে কোলের উপরে এসে পড়ে—স্বত্পা চমকে ওঠে!

भिश्ति वर्ल,-- हरना व्विष्ट्य व्यानि ।

স্থতপা বলে,—চলো!

মিহির একখানা গাড়ী ডাকে।

স্থতপা বলে,—আবার গাড়ী কেন ?

মিহির বলে,—কল্কাতার পথে লোকজন ঠেলে আর অপঘাত বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে মনোযোগের পনেরো আনাই মাঠে মারা যায়—পরস্পরের জন্ত আর বাকি থাকে না। গাড়ীর স্থবিধে এই যে, গাড়োয়ানটাকে ভিড় ঠেলে চলবার ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিস্ত মনে গলগাছা করা যায়।

হু'জনে গাড়ীতে উঠে বসে!

ক্যালেণ্ডারের তারিথের কালো খোপগুলোর মাঝে মাঝে এক একটা লাল ভারিথ—কালোয় ঘের-দেওয়া লাল অস্ক।

গাড়ী চল্ছে। মিহির কথা বলে না, মৃথ ভারি ক'রে থাকে। একটুতেই মিহিরের রাগ করা অভ্যাস। নিরুপায় স্থতপা ভূাওব্যাগ খুলে ফেলে ছোট একখানি রুমাল বের করে; ভাঁজ খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি গুল্ল বেল ফুল। স্থতপা বলে,—এই নাও, সন্ধি স্থাপন করলাম।

মিহির ফুলগুলোর সঙ্গে রুমালখানা টান দিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে। স্থতপা বলে,—ও কি ?

আবার ওর মুখ ভারি হয়। ত্ব'জনেই জানে এ ফুল কার জন্তে আনা।
তবে একজনেরই বা কেন জিজ্ঞেদ করা এবং আর একজনেরই বা কেন
অস্বীকৃতি? কিন্তু সংসারে নিরস্তর কি এমনি ঘটছে না? যে-চোর হাতেনাতে ধরা পড়েছে দেও তো দোষ স্বীকার করে না।

## প্রমথনাথ বিশীর

এমন সময়ে গাড়ী ধাকা থায়। স্থতপা চমকে ওঠে। নাঃ, গাড়ীর ধাকা নয়—চন্দনী এসে দরজায় ধাকা মারে। চন্দনী ওর ঝি।

ठन्मनी वाहरत थरक वरन,—मिनियनि, हारयत मयय हरयह ।

স্কৃতপা তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে ওঠে—ক্যালেণ্ডারের ছিন্ন পাতাথানা হঠাৎ উড়ে চলে যায়—খুব দ্রে নয়—কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে পুনরাবির্ভাবের স্নযোগে।

স্থতপা ছোট্ট একথানি বাড়ী পেয়েছে—সরকারী পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রিকোয়ার্টার'। একটি ছোট ডুয়িংরুম, একটি বেড রুম। সমূথে একটি জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দা, পিছন দিকে বাঁধানো উঠোন, রাশ্লাঘর, স্নানের ঘর—সবই আছে অল্লের মধ্যে। চন্দনী ওর ঝি—প্রথম থেকেই আছে স্থতপার সঙ্গে। রাঁধে বাড়ে, স্থতপাকে থাওয়ায়, নিজে থায়। চন্দনী ওইথানেরই লোক।

ইস্কুল থোলা থাকলে স্থতপা দশটার মধ্যে থাওয়া সেরে সেজে নিয়ে বেরুবার আগে একবার আয়নার সম্থে দাঁড়ায়। এলোমেলো চুলগুলোকে কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে, ম্থের উপরে একবার রুমাল বুলিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে ইস্কুলে চলে যায়। চন্দনী বাড়ীতে থাকে। আবার ইস্কুল থেকে ফিরে দরজা খুলে আয়নার সম্থে দাঁড়ায়—৬টা একরকম তার মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছে। রোদে আর পরিশ্রমে বিকালবেলায় স্থলপদ্মের মতো ম্থ তার ঈষৎ মলিন, চুলগুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে। স্থলপদ্মের কথা মনে পড়তেই তার হাসি পায়; উপমাটা মিহিরের। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই চোথের কোণ উজ্জ্বল হ'য়ে ৬ঠে, বাতাসে নাড়া-খাওয়া পাতার নীচে রোদ্রে-চিক্কণ শিশিরের ফোটা।

এসব তার ইস্কুল-মাষ্টারির প্রথম জীবনের কথা। তথনো তার মন শক্ত হয়নি, গুল্ডির মধ্যেকার কাঁচা মৃক্তাবিন্দুর মতো একটুতেই চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। রাত্রে বিছানায় গুয়ে বালিশে মৃথ গুঁজে কত রাত্রি পর্যন্ত না সে কেঁলেছে, এখন আর সহজে চোথে জল আসে না! এখন চোথের জল ছঃখের তাপে একেবারে দীর্ঘনিশ্বাসের বাষ্পাকারে বের হয়। এক সময়ে মধ্যরাত্রির অদৃশ্য প্রহরের জন্ম যা সঞ্চিত ছিল এখন তা নিরম্ভর বাষ্পাকারে উচ্চুসিত—সময় অসময় নেই! পরিমিত চোথের জলের চেয়ে অপরিমিত দীর্ঘসা কি শ্রেয়ঃ, স্কুত্পা বুরতে পারে না। প্রথম যথন সে এখানে এসেছিল, তথন তাকে নিয়ে কানাকানি পড়ে গিয়েছিল, ছোট সহরে ছোট জলাশয়ের মতো একটু আঘাতেই তরঙ্গ-বলয় প্রসারিত হয়ে যায়। তাদের দোষ দিইনে। মাইারণী নামে যে-সব মেয়ের সঙ্গে এরা পরিচিত তাদের চেহারা ও ধরণধারণই স্বতন্ত্র। কোণ-বহল তাদের ম্থমগুল, শীর্ণ তাদের দেহ, তারা যেন সংসার-হর্তু কির গুঙ্গ বীচি; কেউ বা আবার এমন স্থল যেন গঙ্গাসানের যাত্রীর আলগা ক'রে বাঁধা বিসদৃশ বোঁচকা। তাদের কেউ বা প্রগল্ভ, আর যারা নীরব তাদের যেন সমাধির স্থকতা। তাদের বা দোষ কি? সংসারের ঘাটে ঘাটে ঠোকর থেতে থেতে তাদের স্থডোল আকৃতি তুব্ছে তাব্ছে ওই একরকম হ'য়ে গিয়েছে।

স্থতপা তাদের থেকে কত আলাদা!

কাঁচা তার বয়স, কচি তার মুখ, সোন্দর্যের গুল্ল-শ্রীর উপরে বৃদ্ধির চিক্কণতা সম্থমথিত নবনীতের উপরে রোদ্রের মতো গড়িয়ে পড়ছে; চুলগুলি থোঁপায় বন্ধ, শাড়ী জানা যত কম দামেরই হোক না কেন তার স্পর্শে যেন একটা আভিজাত্য লাভ করে, ছোট্ট জুতোজোড়া দেখে ওর পায়ের লঘুসোঁঠব অনুমান করতে দেরি হয় না। বেশি কথা কয় না অথচ লোকদেখানো নীরবতার ভাণও নেই, অত্যন্ত অপরিচিতের সঙ্গেও অনাড়ম্বর মহিমায় কথা বলতে পারে! আত্মসম্মান রক্ষার সপ্রয়াস বড়াই নেই—ও আপনিই রক্ষিত হয়। স্থতপা যেন স্বচ্ছ স্ফটিক জলের উৎস—কত গভীর তা অনুমান করা সহজ নয়।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বল্লেন,—তুমি একলা থাকবে ?

স্থতপা সহজভাবে বল্ল—স্থামি তো চিরকালই একলা, ও স্থামার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

সেক্টোরি তাকে বাসা দেখিয়ে দিলেন, চন্দনী নামে ঝি-ও তাঁর স্থির ক'রে দেওয়া।

প্রথম প্রথম মিহির মাঝে মাঝে আসতো। এমন স্থলে একটু কানাখুষা হ'য়েই থাকে। লোকে ভাবতো এ আবার কে? কিছু অপরকে যা মানায় না স্মৃতপার পক্ষে তা যেন অশোভন নয়। লোকের যে কানাকানি দাবায়িতে পরিণত হ'তে পারতো, স্মৃতপার স্বত্ব আঁচলের আড়াল তার নিয়ন্তিত জ্যোতিকে গৃহদীপের পদবী দিল। লোকের রসনা কাস্ত হ'ল—কিছু তার মনে কি শান্তি ছিল? স্মৃতপা ভাবতো মিহির কি চায়? সে কি ধরা দেবে না? মিহির

মরীচিকার ফসল কেটে গোলা ভরতি করতে চায় নাকি? এমন ক'রে আর কতদিন চলবে? মিহির ছ'একদিনের জন্মে আসে আবার চলে যায়—বহুদিন দেখা পাওয়া বায় না—আবার হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত।

আসলে স্থতপা জানে না বে, পুরুষ ছই জাতের। এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েদের হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে চলে য়ায়, ধরা দেওয়া তাদের স্থভাব নয়; অন্ত জাতের পুরুষ চাঁদের মতো পৃথিবীকে আবর্তন করে, ক্রমে তারা পৃথিবীরই এক দ্রবিসপাঁ অংশে পরিণত হয়, তাদের স্মিয়্ধ আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দ্র করে। মিহির প্রথম জাতের পুরুষ। তার সঙ্কেতে নারীচিন্ত আলোড়িত হয়, মথিত হয়, কিন্তু না দেয় সে ধরা, না পারে সে ধরতে। এজন্ত তাকে দোষ দেওয়া রখা। প্র্রাগের দীপ্ত অসিকে বিবাহের বক্র খাপের ভিতরে ঢোকানো চলে না। কন্দর্প একবার মহাদেবের বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে দয় হ'য়েছিলেন, সেই থেকে প্রজাপতির উপরে তাঁর চিরকালীন বিরক্তি! মিহির যে দেবতার প্রজা তিনি প্রজাপতি নন, কন্দর্প।

স্থতপার সবচেয়ে অসহ শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলো। ছোট শহরে রাত্রির নিশুতি শীব্র আবির্ভূত হয়। রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে সে ঘরে ঢোকে—চন্দনী যায় তার বাড়ীতে চ'লে। তারপর থেকে তার স্থদীর্ঘ নিশি উদ্যাপনের পালা। শীতের প্রহর বরফ-জমা নদীর মতো অচল; পাষাণের ভারে তা বুকের উপরে চেপে বসে। স্থতপা আলোটা উদ্ধে দিয়ে মাথার কাছে টেনে নেয়—তার পরে লেপের ভিতরে চুকে পড়ে একখানা বই থোলে। ওই বই নিয়ে শোয়া তার এক মুদ্রাদোষ—বই সে পড়তে পারে না—তার মন অজানা চিস্তার ধারা বেয়ে ছুটে চলতে থাকে। চিস্তার ফাকে ফাকে ঘড়ির দিকে তাকায় কাটা ছটো কি চল্ছে? এত ধীরে কেন? দেয়ালে টিকটিকি ওৎ পেতে আছে, মাঠের মধ্যে শিয়াল ডেকে ডেকে ওঠে—হঠাৎ জানালার ফাকে চোখে গড়ে, রেল লাইনের পাশের গাছগুলোর মাথা উজ্জ্ব হ'য়ে উঠ ল—সাড়ে এগারোটার গাড়ীতে সার্চলাইট। তারপরে কখন সে ঘ্মিয়ে পড়ে—আলোটা জ্বতে জ্বতে নিভে যায়। পরদিন চন্দনী এসে বলে—দিদিমনি কেরোসিন যে মেলে না—রাতে অত নাই পড়লে। এমনি প্রতি রাত্রে। শৃস্তভার ভার যে এত হর্বহ তা কি স্থতপা আগে জানতো!

তার জীবনধাত্রা যথন এমনিভাবে চলছিল—তথন সে এক সঞ্চিনী পেলো।
রমা নামে একটি মেয়ে ইস্থলের সেকেও টীচার হ'য়ে এলো। স্থতপা হেড
মিসটেস। ছোট জায়গায় অতিরিক্ত বাড়ী পাওয়া সম্ভব নয়। স্থতপা রমাকে
বলল,—তুমি আমার সঙ্গে থাকো না কেন ? রমা রাজী হ'ল। স্থতপা তাকে
নিজের ড্রিং রুমটা ছেড়ে দিল। মিহির হ'একদিনের জন্ম এসে পড়লে রমা
স্থতপার ঘরে রাত কাটাতো। রমার সঙ্গ পেয়ে স্থতপার শ্ন্ততার বোঝা কিছু
হান্ধা হ'ল।

রমা সম্থ বি-এ পাশ ক'রে এসেছে—স্থতপার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট। মিহির মাঝে এসে একদিন কাটিয়ে গেলো। রমা বলে—স্থতপাদি, ছুমি বিয়ে করো না কেন ?

স্থতপা গুধায়,—বিয়ে করবে কে আমাকে ?

বর স্থির ক'রে তবে প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে এমন দায়িত্ব জানলে সে ওকথা কথনোই তুলতো না। তবু সে মনে মনে বলে,—কেন মিহিরবাবু তো আছেন। একবার দেখেই মিহির-স্থতপার লম্বন্ধের একটা আঁচ রমা পেয়েছে। এসব জিনিস মেয়েদের চোথ প্রায়ই এড়ায় না।

স্বতপা উণ্টে প্রশ্ন করে,—তুমি বিয়ে না ক'রে চাকরি করতে এলে কেন? রমা বলে,—চাকরি আর বিয়েতে তো আড়াআড়ি নেই। করবো। তারপরে একটু ঝোঁক দিয়ে বলে,—স্বতপাদি, আমার বিলেতে যাবার

এবারে স্থতপা না হেসে পারে না।

—বিলেতে যাবার সোজা পথ কি হ'ল বিহারের এই ইস্কুলের মাষ্টারি।
সে বলে,—রমা সত্যি যদি বিলেত যাবার ইচ্ছে থাকে—তবে সে পথও
হ'তে পারে বাসর ঘরের ভিতর দিয়ে, যদি তেমন তেমন বিয়ে হয়।

স্থতপা ঝুঝ্তে পারে, রমা মেয়েটি মনে বয়সে অভিজ্ঞতায় একেবারেই কাঁচা। সংসারের পথঘাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। এই জাতের মেয়েরাই বিপদে পড়ে। যে-কোন পুরুষ ছটো মিষ্টি কথা বলে' ওদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সে নিজে ছংথের আগুনে পোড় থেয়ে অনেকটা শক্ত হ'য়েছে—কিন্তুরমাকে আগ্লে রাথতে না পারলে বিপদ আছে। স্থতপার ঘাড়ে এক স্কৃতন দায়িজবোধ চাপে।

প্রমধনাথ বিশীর

মিহির এক মাসের মধ্যে হ'বার এলো। এত ঘন ঘন সে আসেনা। স্থতপা তাকে বলল,— ছমি এত ঘন ঘন এস না, লোকে নানারকম কথা বলতে কুরু করেছে।

কথাটা সভ্য নয়। স্থতপার সম্বন্ধে কেউ কথনো কিছু বলেনি, বলা যে চলে ভাও কারো মনে হয়নি।

তিন দিন ধরে রমার অস্ত্রথ, সে ইস্কুলে যায়নি। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে স্তপা দেখ লো—মিহির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের মধ্যে বিহ্যুতের মতো থেলে গেলো—এই স্থযোগ বুঝেই কি মিহির এসেছে? কিন্তু জানলো কি ক'রে? তবে রমা মিহিরকে চিঠি লেখে না কি ?

স্থতপা মিহিরকে বল্লো,—আজ ভোমাকে রাতে থাক্তে বলতে পারলাম না।

মিহির বললো—কেন?

—রমার অস্ত্র্থ, তাকে ডুয়িং রুম থেকে নড়ানো চলবে না। তোমাকে থাকতে দেবো কোথায়?

মিহির স্থতপাকে অবশ্যই চেনে—জানে তর্ক ক'রে তার মত পরিবর্তন সম্ভব নিয়। মিহির বিদায় হ'য়ে গেলো। স্থতপা লক্ষ্য করলো, মিহির চলে যাবার সক্ষে সক্ষেই রমার মুখ থেকে একটা আলো যেন নিভে গেলো।

রমা বল্ল,—স্থতপাদি, তুমি মিহিরবাবুকে বিদায় করে দিলে কেন? আমি তোমার ঘরেই শুতাম।

স্থতপা বল্ল,--না।

যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলাহীন ওই মারাত্মক 'না' শব্দটিতে রমা ব্রতে পারলো মিহিরের ঘন ঘন যাওয়া-আসার সঙ্গে রমার উপস্থিতির একটা যোগ স্থতপা যেন স্থাপন ক'রে নিয়েছে।

রমা মিহির-সচেতন হ'য়ে উঠল, তারপর থেকে তেমন অনায়াসে আর সে মিহিরের প্রসঙ্গ তুলতে পারতো না।

স্থতপার জীবনের শৃষ্ঠতার বসনের মধ্যে অতি স্ক্রা ঈর্যার, অতি স্ক্র আয়গ্লানির ছটি স্তার টানা-পোড়েন ক্রমে যুক্ত হ'য়ে যায়। এসব এমন কথা যার প্রমাণ নাই, অহমানও বলা চলে না; এ যেন নিজেরই ছায়ায় নিজের তীড় হ'য়ে ওঠা। অপরের উপরে দোষ দিতে পারলে যে সান্ধনা পাওয়া যায়, সে সাস্থনা-টুকুও নেই এর মধ্যে। মিহির চিঠি লিখলো একবার আসতে চায়। স্মৃতপা লিখে দিল—এখন আসবার প্রয়োজন নেই।

মিহির যে তাকে বিবাহ করবে—এ আশা তার অনেক দিন চলে গিয়েছিল। সে হচ্ছে গিয়ে ছংখ। আর মিহিরের সঙ্গে রমার যোগাযোগ—সভি কি তাই ? খুব সম্ভব সেটা কেবল স্থতপার অনুমান মাত্র, প্রমাণই হোক্ বা অনুমানই হোক্, স্থতপার কাছে তা সত্য। ঈর্যার সত্য, আত্মানির সত্য! সেই সত্য তাকে নিরস্তর পীড়িত করতে লাগলো। এ হচ্ছে ছন্চিস্তা। ছংথের অস্ত আছে, ছন্চিস্তার অস্ত কোথায় ? এই নৃতন ছন্চিস্তায় স্থতপার শরীর ওমন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগলো। দিনের কাজ বিস্থাদ, রাত্রের নিদ্রা বিষাক্ত, রমার সঙ্গ কাঁটার মতো স্থানী মুধ। কিন্তু তার সব চেয়ে ভয়াবহ সময় রাত্রির নিস্তর্ধ প্রহরগুলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে তাকে নিদ্রাকর ঔ্যধের সাহায্য নিতে হ'ল—আফিঙের আরক দেওয়া ঘুনের ওমুধ।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গেল। জানলা খুলে দেখল—তুম্ল রবে বাজনা বাজিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে একটা শোভাষাত্রা চলেছে, বিয়ের শোভাষাত্রা। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে বরকনে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে ফিরছে। সে ম্টের মতো সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভাষাত্রা চলে যাওয়ার পরে সমস্ত জায়গাটা গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। স্তপা জানালা বন্ধ ক'রে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণার্ত পথিক নদীর স্বচ্ছ শীতলধারা দেখতে পেয়েছে!

স্থতপা স্থির করলো সে বিবাহ করবে। মিহির যদি সম্মত না হয়—তবে অন্তত্ত্ত সে বিবাহ করে ফেল্বে। এমন ক'রে ছন্চিস্তার জাল' টেনে আর চলা বায় না। এই সঙ্কল্প করবামাত্ত কেমন একটা স্বস্তি বোধ করলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো—এমন আরামের নিদ্রা অনেক দিন তার ভাগ্যে জোটেনি।

এদিকে রমার মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন হ'য়েছে। কিছুদিন থেকে শরীর তার স্কস্থ যাচ্ছে না—কিন্তু তাই বলে মনের আনন্দের কিছু অভাব নেই। শীতের রাতের সমস্ত শিশিরবিন্দু গড়িয়ে এসে অখখ-পাতার আগটিতে যেমন ছলতে থাকে তার সমগ্র ফনটি যেন ম্থমগুলে এসে সঞ্চিত হ'য়েছে, প্রতি নিশ্বাসে তা কেঁপে ওঠে। স্কতপা ও তার মধ্যে ব্যবহারের যে-আন্তরিকতা আগে ছিল এখন তা আর নেই—ভদ্রতাটুকু অবশ্য আছে। ছপুর বেলা চিঠির

গোছা এলেই তার মন চঞ্চল হ'য়ে ৬১ে—স্বতপার চোথ তা এড়ায় না, স্বতপার চোথ এড়ায়নি এই লজ্জা তাকে বিগুণ লজ্জিত ক'রে তোলে। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, এই সমস্ত লজ্জা, উদ্বেগ, চঞ্চলতা সমস্তর সমষ্টি কিন্তু তুঃখ নয়—কেমন এক রকমের তীব্র উন্মাদনা! অভিজ্ঞতাটা রমার মন্দ লাগে না।

গাড়ীর সময় হলেই রমা আর কিছুতেই দ্বির থাকতে পারে না—স্তুত্রপালক্ষ্য করে। বাড়ীর বাইরে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই তার বুকের মধ্যে হুৎপিণ্ডের মাথা-কোটা উগ্রতর হয়ে ওঠি—নিজের ম্পন্দনে স্তুত্পা রমার ম্পন্দন বোঝে; স্বত্পার হুৎপিণ্ড বলে, যেন সে না আসে, যেন সে না আসে, আর রমার তালে তালে বাজতে থাকে, আস্লক, আস্লক, আস্লক। রাত্রে পাশাপাশি ছুই ঘরে ছুইজন শুয়ে থাকে—ছুইজনের চিন্তা একই নদীর ছুই বিপরীত ক্ল বেয়ে ছুই বিপরীত দিকে গুণ টেনে চলে। আজ ছুইজনেই সমান ছুঃথী—তবে রমার ছুঃথের পাড় ছু'থানা উজ্জ্বল, স্তুত্পার ছুঃথ নিশ্ছিদ্ধ।

মিহির অনেকদিন আসেনি। সে রাত্তের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ করবার জন্মে তার একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার। স্বতপা ছুটির দরখান্ত করল। ছুটি অবশ্যই তার মিললো, কিন্তু স্বাই বিশ্বিত হ'য়ে গেলো—এ আবার কেমন ? যে স্বতপা ছুটিতে অবধি ছুটি নেয় না,—এখানেই থাকে, তার হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়লো!

রমা গুধালো—স্নতপাদি, তুমি ছুটি নিচ্ছ ?

স্থতপা বলল—তোমরা পাড়াস্থদ্ধ স্বাই এমন স্থাক্ হ'য়ে গেলে কেন ? স্থামার কি কোন কাজ পড়তে নেই!

রমা বলল—তা কেন? তবে আমি এসে তোমাকে ছুটি নিতে দেখিনি— ভাই একটু অবাক্ লাগছে।

রমার অবাক্ হওয়া উচিত নয়—তার আসার সক্ষে স্থতপার ছুটি নেওয়ার একটা প্রছন্ন যোগ আছে।

রমা আবার ওধালো—কবে যাবে ?

স্থতপা একটা শনিবারের উল্লেখ করলো—তথনো তার দশ দিন দেরী।

ইতিমধ্যে স্থতপা মিহিরকে থান তুইতিন চিঠি লিথেছে,—উত্তর পায়নি।
মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বৃঝতে পারা যেতো—স্থতপার মধ্যে কোথায় যেন একটা
পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে। মুথথানা তেমনি স্থন্দর আছে—কিন্তু তার উপরে

কেমন যেন একটা স্থির সন্ধল্পের অস্বাভাবিক দীপ্তি, থোলা তলোয়ারের শাণিত উচ্ছলতার মতো।

আজ শনিবার। স্থতপার ছুটির দিন। রাত্তের টেনে তার কলকাতা যাত্রার কথা। ইস্কুল থেকে সে একটু আগেই বাসায় ফিরে এল, গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে—রমাকে বাড়ীঘর বুঝিয়ে দিতে হবে—অনেক কাজ বাকি। টেবিলের উপর ছিল একথানা থামের চিঠি, অস্ত দিনের মতো স্থিরতা তার থাকলে ঠিকানা দেখে তবে সে খুলতো। চিঠিখানা খুলে ফেলেও তার বিম্ময়ের কোন কারণ হ'ল না। মিহিরের চিঠি। তবে সে এতদিন পরে উত্তর দিয়েছে। মিহির লিখছে যে, সে শনিবার শেষ রাতে যাবে, সে যেন তৈরি থাকে, ত্র'জনে রওনা হবে জব্দলপুরের দিকে। বিশেষ ক'রে শনিবার স্থির করবার কাবণ-স্বরূপ লিখেছে যে, সেদিন মাঝরাতের ট্রেনে স্থতপা কলকাতা চলে যাবে, কাজেই এমন স্থবিধে আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ নিজের নামটা পড়ে সে চমকে উঠ্ল—এ চিঠি তবে কা'কে লেখা? উপরে রমার নাম! তবে সে না জেনে রমার চিঠি খুলে ফেলেছে। কিন্তু ঠিকানাতো মিহিরের হস্তাক্ষর নয়! ছ:থের নৃতন জগৎ আবিষ্ণারের বিস্ময়ে বদে পড়লো! তবে যা অমুমান করেছিল তা অমুমান? এইতো প্রমাণ তার হাতে। দেহের বীভংস ক্ষতস্থানের দিকে চাইতে যেমন ভয় করে—অথচ না তাকিয়েও থাকতে পারা যায় না—চিটিখানা নিয়ে স্থতপার তেমনি অবস্থা! খানিকটা পড়ে আবার थारम। वर्षे! इ'जरन भानारनात वावञ्च। जरनकिन तथरकरे श्रित-"भाष् তুমি দিনকণ ভূলে যাও, তাই আজ আবার মনে করিয়ে দিলাম!" ভা'হলে রমাও তৈরি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্তে, কিন্তু কই তার মুখ-চোখ দেখে তো স্থতপা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারা উচিত ছিল! রমাকে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয় দেখ্ছি, বেশ চাপা মেয়ে। চিঠিখানা নিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে সে গুয়ে পড়লো, দরজা দিতে ভুললো না। চিঠিথানা পড়তে পড়তে সে এক রকম হিংস্র-উল্লাস অমুভব করতে লাগলো। এই একথানা চিঠির আঘাতে সে রমা ও মিহির হু'জনকেই ধরাশায়ী করতে পারে। মাত্র ত্ব'জন ? সব চেয়ে বেশী আঘাত যে পেয়েছে তার নাম কি স্থতপা রায় নয়? "আমি পিছনের দিকের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো—ভুমি ভোমার ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বেরুবে পিছনের দরজা দিয়ে—উঠোনের দিকে!

ঘড়িতে চারটার এলার্ম দিয়ে রেখো।" ওঃ, ক্যাম্পেনের প্ল্যানে কোথাও খুঁড নেই যে! মিহির লিথছে, ভার পরে ছ'জনে পালিয়ে বাবে জব্দলপুরে—সম্পুথে অনম্ভ পৃথিবী, অবাধ আকাশ। স্নতপার মনে হ'ল—ইস্ একেবারে রোমিও জুলিয়েট আর কি! তার মনের মধ্যে শত-সহস্র স্বতোবিরুদ্ধতার স্রোত প্রবল আবর্ত স্ষ্টি করে পাক থেতে লাগ্ল। কিন্তু রোমিওর আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল-এমন গোপনীয় কথা এরকমভাবে চিঠিতে লেখা উচিত रुप्रनि। এই দেখ না কেন আমার হাতে পড়ে গেল! এখন যে ইচ্ছা করলে তোমাদের সব প্ল্যান মাটি করে দিতে পারি! তবে অনেকদিন থেকে ছু'জনে চিঠি-পত্র চলছে। রমার ক্লাসে একটি ছোট ছেলে পড়তো, তার নাম মিহির। এখন স্থতপার মনে পড়লো সেই নামটি ধরে ডাকবার সময়ে রমার গলা এমন কাপতো কেন? নাঃ, মিহিরটা এমন নীচ? আর রমাই বা কি সাধু? যাই বলো এমন ছুবে-ছুবে জলথাওয়া মেয়ে দেখতে পারিনে। কিন্তু এমন লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল? থোলাথুলি সকলকে বলে ক'য়ে কি তারা যেতে পারতো না ্ ঠেকাতো কে ্ তথনি আবার তার মনে পড়্ল-এমন গোপনীয়তার পথ বিচারের পথ নয়। সে স্পষ্ট রমার সর্বনাশ চোথের উপরে দেখতে পেলো। তথনি তার মনে হ'ল রমাকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হবে। আর মিহিরের প্রতিও কি তার কোন দায়িত্ব নেই? মিহির যে অস্তায় করতে যাচ্ছে—তার পথে বাধা রচনা করাই কি স্নতপার কর্তব্য নয়? স্নতপা যদি প্রকৃতিস্থ বৃদ্ধিতে নিজের মনটাকে বিশ্লেষণ করতো তবে দেখতে পেতো রমা বা মিহির কারে। প্রতি কর্তব্যেই সে উঘুদ্ধ হয়নি। দারুণ ঈধ্যায় ভার মন আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু নিজের হর্বলতা সে স্বীকার করবে কেন? তাই কর্তব্যবৃদ্ধির থাতে নিজের ঈর্য্যাকে প্রবাহিত ক'রে দিয়ে সে এক প্রকার আত্ম-প্রসাদের স্বাদ অহুভব করলো। নিজের ঈর্ধ্যাকে স্বীকার করলে সে খাটো হয়ে পড়ত—অপরের প্রতি কর্তব্যের দায়িতে নিজেকে হঠাৎ মহৎ বলে মনে হ'ল। কিন্তু রমাকে বাঁচাবার উপায় কি? তাকে দব কথা খুলে বলবে? স্থতপার তথনো এটুকু প্রকৃতিস্থতা ছিল যাতে সে বুঝতে পারলো এদব কথা এমন সময়ে এমন ভাবে থুলে বল্লে—কেউ বোঝে না, ব্যতে চায় না, ব্যতে পারে না। তাতে কোন ফল হবে না—বরঞ্চ উণ্টো ফল হবে।

কিছ্ক যেমন করেই হোক রমাকে বাঁচাতে হবে, তাতে মিহিরকেও বাঁচানো

হবে। তথন অপর কেউ স্থতপাকে দেখলে ভাবতো সে নিশ্চয় পাগল হবার মূথে। তার হাতের আঙ্গুলগুলো বারংবার চঞ্চল হ'য়ে উঠছে—যেন অদৃশ্য কোন একটা বস্তুকে নিম্পেষণ করছে, চোথ হয়ে উঠেছে লাল, কপালের শিরা প্রহৃত ভক্তীর মতো লাফাছে, চুল এলোমেলো, বক্ষের বিস্ফোরণ-সঙ্কোচনে রাউসটা কম্পিত। ভাগ্যিস, বাড়ীতে তথন কেউ ছিল না—না চন্দ্নী, না রমা।

এমন সময়ে চন্দনী এসে ডাকলো, দিদিমণি ওঠো, জিনিসপত্র গোছাতে হবেনি!

স্বতপা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চিঠিখানা বুকের ভিতর জামার ফাঁকে রাখলো এবং মুথে চোথে জল দিয়ে চেহারায় অনেকটা স্কস্থভাব আনলো।

চন্দনী ঘরে ঢুকে অবাকৃ হ'য়ে গেল—একি দিদিমণি, এখনো ভোমার জিনিসপত্র গোছানো হয়নি!

স্থতপা বলল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি।

রমা ইস্থল থেকে ফিরে এসে স্থতপার জিনিসপত্র গোছানোতে সাহায্য করতে লেগে গেল। স্থতপা স্থির করেছিল যে, এখন আর আলোড়নের পাকে নিজেকে ক্ষ্র করেব না। তার সঙ্কল্ল স্থির হ'যে গিয়েছে। সমস্ত সঙ্কল্লের মধ্যেই একটা শান্ত মহিমা আছে—সেই শান্তি তাকে ধৃতি দিয়েছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, হঁটা, জিনিসপত্র সক্ষে নিতেই হবে, স্থতপা যাত্রার আয়োজন স্থির করে ফেল্ল। কিন্ত রওনা হ'বার এখনো অনেক দেরি—রাত দশটায় গাড়ি।

রমা গুণালো—স্থতপাদি, কবে ফিরবে?

স্বতপা বল্ল—বেশি দেরি হবে না। মনে মনে সে হাসলো—রমা জানে না যে, তার সমস্ত প্ল্যান স্বতপার হাতের মুঠোর মধ্যে।

রাত্রের আহার সেরে নিয়ে, স্থতপা আর একবার মনে মনে হাসলো, এত হৃঃথের মধ্যেও তাকে আহারের ভান করতে হল! বিছানা স্টুটকেস একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে সে ষ্টেশনে যাত্রা করলো। রমা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, স্থতপা তাকে সঙ্গে নিল না। বাড়ির সম্থের দরজা বন্ধ ছিল। থিড়কি দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। থিড়কির একটা চাবি চন্দনীর কাছে থাকে, সে আসে খুব ভোর বেলা, আর একটা চাবি থাকতো স্থতপার কাছে।

স্কুত্তপা বথন ষ্টেশনে এদে উপস্থিত হ'ল—তথনো গাড়ির অনেক দেরি।

সে সেকেশু ক্লাস ওয়েটিং ক্লমে বিছানা রেখে একখানা আরাম কেদারায় গিয়ে বস্ল, টিকিট কিনবার কোন ভাগিদই অফুভব করল না। সেই নির্জন ওয়েটিং ক্লমে আবার সে নিজের অবস্থা ভাববার অবসর পেলো। বাইরে জনভার কোলাহল, গাড়ির শব্দ, লাল নীল আলো, সমস্তই যেন আর এক জগতের ব্যাপার। যে-নোকো ভূবতে বসেছে তীরের চিহ্ন ভার কাছে মরীচিকা ছাড়া আর কি! অনেকক্ষণ বসে থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। মান জ্যোৎস্পার আলোয় আকাশ ও পৃথিবী রহস্থময়। সে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নীচে নেমে রাস্তাধরে চলতে স্কর্ফ করল। কিছুক্ষণ চলবার পরে ষ্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে একটা শালবনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। একদিকে এই শালবন, ওপারে শহর, যে শহরের মধ্যে ভারে বাড়ি—মারখানে রেলপথ।

বনের মধ্যে একটা গাছের উড়ি হেলান দিয়ে স্থতপা বসলো। মাটিতে গাছের ছায়া পড়েছে—কালো কালো ধ্বসে পড়া স্বস্তপ্রীর মতো, কার কল্পনার ইক্সপ্রস্থারী যেন ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ধূলোয় লুটোছে, সেই ধ্বংসাবশেষের মায়ার মধ্যে বিমৃঢ়ের মতো স্থতপা বসে রইলো। শালের ফুল সব ফুটতে স্রক্ষ করেছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্পার সঙ্গে সেই ক্ষীণ স্থান্ধ অঙ্গাঞ্চভাবে মিশ্রিত, চোধের জ্যোৎসা আর দ্রাণের সৌরভ একেবারে এক হ'য়ে গিয়েছে; অবিরাম ঝিল্লির তালে তালে জোনাঞ্জিলো চমকাছে; হাওয়ায় শুকনো পাতা শিরশির করে নড়ছে, আর নিস্তর্কভার আঁচলে বেণ্টিত স্থতপা নিস্তর্ক।

স্থতপার মনে পড়লো ছেলেবেলায় তার মা স্থতপা নামের ব্যাখ্যা করে বল্তেন—মেয়ে আমার আর জন্ম উমার মতো অনেক তপস্থা করেছিল, তাই নাম পেয়েছে স্থতপা, এজন্মে বর পাবে মহাদেবের মতো। তার মনে হ'ল—মা থাকলে দেখতো তার কথাই সত্যি হ'তে চলেছে—সে মৃত্যুঞ্জয়কে ছাড়া আরু কাউকে বরণ করবে না। একবার তার বিস্ময় বোধ হল—এই কি তার জীবনের শেষরাত্রি! আর একটু পরেই কি তার অন্তিত্ব থাকবে না? তার জীবনের আশা আকাজ্জা কি ছায়ার প্রাসাদের মতোই ধূলোয় লোটাবে না? যে প্রাণক্তিক মিমিরিত হচ্ছে ওই জোনাকি-জালের মতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাওই জোনাকিগুলোর চেয়েও মিথ্যে হয়ে যাবে! জলমগ্নের অস্তিম দৃষ্টিতে পৃথিবী বেমন স্থকর দেখায় তেমনি স্থকর মনে হ'ল পৃথিবীকে। কিছু

তৎসত্ত্বেও সে কেমন এক অনাম্বাদিতপূর্ব শান্তি অমুভব করলো। তথনি তার মনে হ'ল—মৃত্যুর উপকূলের এই শান্তি কি সেধানে আরও গভীর হয়নি।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল রাত্রি নিশ্চয় অনেক হয়েছে, বাতাস বেশ শীতল।
সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়লো। সে আর ছেশনের দিকে গেল না।
—রেল লাইন পার হ'য়ে সোজা বাড়ির দিকে চল্ল। চারিদিক নির্জন,
কলকাতাগামী ট্রেন অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। পথে লোক নেই, একটা কুকুর
একবার ডেকে উঠে থেমে গেল, অদ্রে রেলের ভারি আলো হাতে একটা লোক
চলে গেল—আলোর গোলাকার দাগ পড়লো মাটিতে, বাতাসে টেলিগ্রাফের
তারের শনশনানি, থটাৎ ক'রে শব্দ হ'য়ে সিগন্তালে আলোর রং বদলালো,
অন্ধকারের লেবু ফুলের করুণ গন্ধ, চাঁদ প্রায় ডুবলো বলে'।

স্থতপা এসে দাঁড়ালো তার বাড়ির থিড়িকি দরজার সম্থে। কান পেতে শুনলো সাড়াশব্দ নেই। একবার পৃথিবী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে থট করে তালা খুলে ভিতরে চুকলো, তারপরে দরজা দিল বন্ধ করে। তথন চাঁদ অন্ত গিয়েছে।

রমার এলার্ম ঘড়ি বেজে উঠল। রমা লাফিয়ে উঠে দেথে রাত্রি চারটা। হঠাৎ তার মনে পড়ল না, কেন এই জাগরণ। তারপরে ধীরে ধীরে যেন তার সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সব তার গোছানোই ছিল—ছোটো একটা ব্যাগের ভিতরে টুকিটাকি পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার তপ্তশ্ব্যা, বহুদিনের ঘরটির দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘনিঃশাস পড়লো। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলো—তথনো পূব আকাশে রঙ ধরেনি।

পা টিপে টিপে এদে দে দরজার খিল খুলে ফেলে ধাকা দিল, কিন্তু দরজা খুললো না। ঘুমের চোথে ছিটকিনি খুলতে ভুলে গিয়েছে ভেবে খোলা ছিটকিনি আবার খুল্ল। আবার দরজায় ধাকা দিল—কিন্তু তবু দরজা খুল্ল না। এ আবার কি? ওদিক থেকে তবে কেউ কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? তার মনে পড়লো কাল নিজে দে স্নতপা ও চন্দনীকে বার ক'রে দিয়ে খিড়কি এঁটে দিয়েছে। তবে? আবার দরজায় ধাকা দিল। মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ যেন দরজা চেপে বদে রয়েছে। কে? তার শরীর কেঁপে উঠল। তার মিলনের অব্যবহিত এই মৃহুর্তে বাধা এলো কোন্ স্তুর ধরে? নানা আশহায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়লো মিহির অপেকা

করছে ষ্টেশনের পথে—ভোরের আলো হবার আগেই ট্রেনে উঠতে হবে।
এবারে সে প্রাণপণে ঠেলা দিল—দরজা ঈষৎ ফাঁক হ'ল। যাকৃ, তবে বাইরে
থেকে কেউ দরজা বন্ধ করেনি, সে থানিকটা স্বস্তি অন্থভব করলো। দরজা
একটু ফাঁক হ'ল কিছ্ক না খোলার কারণ ব্যতে পারা গেল না—বাইরে অন্ধকার।
রমা টর্চের আলো ফেল্ল—কালো কালো ওকি? কোন রকমে আঙুল চালিয়ে
অন্থভব করলো—মান্থবের চুল নাকি? না তা অসম্ভব। কিছ্ক দরজা তো
আর খোলে না। মনে হ'ল—কি যেন, কে যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে।
কি? কে? কেন? কিছ্ক ভোর হ'বার আর বিলম্ব নেই—যেমন করেই হোক
একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে মৃঢ়ের মডো দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো
—চুল খুলে গেল, কাপড় শিথিল হলো—কপাল থেকে তার ঘাম ঝব্তে
আরম্ভ করল।

অনেক ঠেলাঠেলির পরে দরজা হু'চার ইঞ্চি ফাঁক হ'ল—তথন আকাশেও একটু আলো হয়েছে। রমার মনে হ'ল কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। তার কম্পিত কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন হ'ল—কে? নিজের বিকৃত্ত স্বরে সে নিজেই চমকে উঠল।—কে? উত্তর নেই। এবারে টর্চ ফেলতেই তার চোথে পড়ল শাড়ীর পাড়। পরিচিত শাড়ী। স্থতপার শাড়ীর পাড়। —তবে কি স্থতপাদি সব জানতে পেরেছে? রমা স্থতপার নাম ধরে ডাক্লো—কোন সাড়া নেই। এবারে ভালো ক'রে আলো ফেলতেই দেখতে পেলো সেই নারীমূর্তির ডান হাতে একথানা চিঠি, পাশে গড়াছে একটা ওমুধের শিশি। রমা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—এবারে ধাকা দিতে দরজার একথানা পালা খুলে যেতেই একটি অসাড় নারীদেহ মাটিতে পড়ে গেল—রমা দেখল—স্থতপার প্রাণহীন দেহ।

রমা একটা অর্ধক্ট শব্দ করে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। চৌকাঠের হু'দিকে ছুই নারীদেহ লম্বিত, মৃতপ্রায় ও মৃত।

স্থতপার সঙ্কল সার্থকতায় পৌছেছে, তুর্গতির হাত থেকে রমাকে রক্ষা করবার জভে সর্বনাশের দার রুদ্ধ ক'রে সে আত্মবিদর্জন করেছে। রমা ও মিহিরকে সে বাঁচিয়েছে—কিন্তু নিজে বাঁচলো কি ?

# শকুন্তলা

অতীশ ও মালতী এইমাত্র হিন্দু বিবাহপদ্ধতি অমুসারে বিবাহ-পর্ব সমাধা করিয়া বাসর-ঘরে আসীন হইয়াছে। বন্ধুরা ফুলের মালা, ফুলের তোড়া দিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। অতীশ হাসিতেছে, মালতী নতম্থী। এইথানে আমাদের গল্পের শেষ, আরম্ভটা অনেক আগে—আর অভ্যত্তও বটে। বঙ্গোপ-সাগরে আসিয়া বে-জলধারার সমাপ্তি, তাহার স্ত্রপাত হিমালয়ের হুর্গম শিথর-মালার অরণ্যে। আমাদের এবার সেই ছুষারিক নির্জনতায় ফিরিয়া যাইতে হুইবে।

গাওতাল পরগণার পরিজ্ঞাত শহরগুলি রুগ্ন স্বাস্থ্যাথেষীদের নিশ্বাসবিষে কল্ষিতপ্রায় হইয়া উঠিলেও, এথনও অমানবায়্স্থানের সেথানে অভাব নাই। এই স্থানগুলি রেলষ্টেশনের পরিধির মধ্যে পড়ে না—তাই জনসমাগম নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ বাতাহারী বায়্গ্রস্তদের কেহ কেহ ছু'চারখানা বাড়ীঘর তৈয়ারি করিয়াছে এইমাত্র। বায়ু এখানে নিম্নুষ্ম হইলেও শুধু বায়ুতে মামুষের জীবন চলে না। দ্রবর্ত্তী শহর হইতে প্রাণধারণের অহা সব সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া নিতান্ত বাতাশ্রমী ব্যক্তি ছাড়া কেহ এখানে ইচ্ছাস্থথে বড় আদে না। অতীশ সেই বায়ুমার্গীয় লোকেদের অহাতম। সে তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। স্থানটির নাম জোড়া-মউ।

বন্ধুরা গুধায়—মানচিত্রে এত স্থান থাকিতে এমন তেপাস্তরের মাঠে কেন ?

অতীশ বলে—কলিকাতার বহুজনীয়তার প্রতিষেধক এই স্বল্পজনীয়
তেপাস্তরের মাঠ।

বন্ধুরা আবার বলে—তবে তেপাস্তরের উপমাটা পূর্ণাঞ্চ করিয়া তোল না কেন? রাজকন্তা কি জুটিল?

অতীশ হাসিয়া বলে—এথনও জোটে নাই বটে, তবে জুটিতে কতক্ষণ ? এপারের উচ্চ ভূথণ্ডে জোড়া-মউ। ওপারের উচ্চতর ভূথণ্ডে মদন-কোঠা,

প্রমধনাথ বিশীর

মাঝথানে ক্ষটিকজবের জয়ন্তী নদী। নদীর ধারে অনেকটা স্থান জুড়িয়া শাল, হর্ত্তিক, মহুয়ার বন।

অতীশ নিত্যকার মতো প্রাত্তর মণে বাহির হইয়াছে। শরৎ কালের মাঝামাঝি। বৃষ্টিবাদল কাটিয়া গিয়াছে—অথচ শীতের প্রভাব এখনো পড়ে নাই—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দু ঝলমল-করা সকালবেলা; দিগস্তে কুয়াশার ছোপ লাগিয়াছে—অথচ আকাশের নির্মল নীলে স্বচ্ছতম মেঘের অন্ততম চিহ্নও নাই! নিথিল প্রকৃতি সভ্যথনিত কুমারী সরসীর মতো কুলে কুলে পূর্ণ—এখনও তাহাতে প্রথম কলস্টিও ডুবানো হয় নাই। অতীশ এই পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে প্রতিদিন প্রভাতে একবার নিম্জ্জিত করিয়া লয়।

এমন সময়ে সে চমকিয়া উঠিল—কে যেন থিলখিল করিয়া হাসিতেছে? এখানে এই নির্জনতায় হাসিতেছে কে? না গৃহকার্যে নিরত দিয়ালার হাতের রেশমী চুড়ি নাড়া খাইয়া বাজিয়া উঠিল? অতীশ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ক্রমে তাহার কাণে মানবর্গঠ—মানবী-কণ্ঠ বলিলেই যথোচিত হয়, প্রবেশ করিল।

একটি কণ্ঠ বলিল—ভাই, আমার গায়ের চাদরখানা একটু জড়িয়ে দাও না। অপর কণ্ঠ বলিল—মালতী দি, ভোমার চাদরখানা না হয় খুলেই রাখো।

অতীশ বুঝিল কণ্ঠাধিকারিনীদের অন্ততমার নাম মালতী। কিন্তু কোথায় তাহারা? সে আর একটু অগ্রসর হইতেই রহস্ততেদ হইল। বন্ধুর তরঙ্গায়িত ভূমির তুই তরঙ্গের মধ্যন্থিত উপত্যকায়, নদীর তীরে, শাল-মহ্যা বনের পাশে কয়েকটি মেয়ে চড়িভাতির আয়োজনে ব্যন্ত। অতীশ উচ্চভূমি হইতে তাহাদের দেখিলে—তাহারা নীচু হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল না। অতীশ ভাবিল—এ যে মহ্যা বনের শকুন্তলা। যদিচ নদীটার নাম মালিনী নয়—তব্ সমীচারিনী শকুন্তলার সঙ্গে ইহাদের তেমন প্রভেদ নাই। সে এমন এক স্থানে বসিল, যাহাতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ তাহারা অতীশকে দেখিতে না পায়।

একটি নারীকণ্ঠ বলিল—ভাই, এ যে ভেপাস্তরের মার্চ, তার উপরে কাছেই বন, হঠাৎ একটা বুনো ভালুক এসে পড়লে কে রক্ষা করবে ?

অপর কণ্ঠ তাহার উত্তরে বলিল—তেপাস্তরের মাঠ হ'লে তেপাস্তরের রাজপুত্রও নিশ্চর আছেন—রক্ষা করবার ভার তাঁরই উপরে—'কেন না রাজারাই আশ্রমের রক্ষক।' অতীশ বুঝিল ইহাদের পরিচয় যাহাই হোক, শকুন্তলা নাটকথানা ইহার। ভালো করিয়াই পড়িয়াছেন। মেয়েগুলি শিক্ষিতা। অতীশ বসিয়া রহিল— দেখা যাক, নাটক আর কত দুর গড়ায়।

এমন সময় নারীকণ্ঠসমূহ ভীত কোলাহল করিয়া উঠিল। অতীশ ভাবিল এতগুলি কণ্ঠ আদিল কোথা হইতে? মেয়ে তো ছিল গুটিতিনেক। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেয়েদের কণ্ঠসংখ্যা নিধারণ করা সম্ভব নহে।

কোন কণ্ঠ বলিল—ভালুক।

**क्ट विनन—वाघ।** 

কেহ বলিল—বুনো শ্যোর।

नकल्वे विनन- (क আছ গো-वाँ ठाउ।

অতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—ব্যাপার কি ? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সে হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। সাঁওতালদের গোটা কয়েক পোষা শুয়োর মেয়েদের দিকে আসিতেছিল—মেয়েদের কোলাহলে ভীত হইয়া এক্ষণে পলাইতেছে—বাঘও নয়, ভালুকও নয়, তবে শুয়োর বটে, কিন্তু বন্থ নয়।

মেয়েদের কোলাহল তবুথামে না। তথন অতীশের মনে হইল—একবার অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাদের অভয় দেওয়া উচিত।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভয় নাই, আমি আছি—এবং তথনই নীচের দিকে ছুটিয়া চলিল।

নিকটেই রক্ষককে দেখিয়া মেয়েদের সাহস ফিরিয়া আসিল। ভাহার। বলিল—আমরা একটু ঠাট্টা করছিলাম—ভয় পাবো কেন ?

কিন্তু তাহাদের কম্পমান শরীর ও ভূলুন্ঠিত চাদর অন্তরূপ সাক্ষ্য দিতেছিল। অতীশ পুনরায় বলিল—ভয় নাই, আমি আছি।

वाषा। ७ व ना है, ७ व ना हे .....

শক্তলা। আ:, এই চুষ্ট মধ্কর এখনও নির্ভ হইতেছে না, আমি এখান হইতে অভাত যাই।

রাজা। ছবিনীতের শাসনকর্তা পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে সরলহাদয়া তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অস্থাবহার করে, এমন সাধ্য কাহার ?

প্রমধনাথ বিশীর

অনস্যা। আর্যা! কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমাদের এই প্রিয়স্থী মধুকর কর্তৃক আকুল হইয়া কাতর হইয়াছেন।

রাজা। অষি, আপনার তপস্তা বৃদ্ধি পাইতেছে তো?

অনস্যা। এখন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তপস্থা বর্ধিত হইল। শকুস্তলে! ছুমি শীঘ্র কুটীর হইতে ফল ও অর্ঘ্যপাত্র আনো, এই ঘটের জল পাদোদক হইবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্ট সম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে।

প্রিয়ম্বদা। তবে এই ছায়া-শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় মুহূর্তকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও এই জল-সেচন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

অনস্যা। শকুন্তলে! অতিথির অভিপ্রায় মতো কার্য করা আমাদের কর্তব্য। অতএব এসো, আমরাও উপবেশন করি।

শকুস্তলা। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন ?

অতীশ বলিল—আপনার। খুব ভয় পেয়েছিলেন, না ? একটি মেয়ে বলিল—না, না, আমরা ঠাট্টা করছিলাম।

অতীশ গুধাইতে পারিত—কাহার সঙ্গে! কিন্তু তৎপরিবর্তে গুধাইল—তা হবে—কিন্তু লোকে গুনলে ভয় পেয়েছিলেন বলেই মনে করবে।

অতীশ দেখিল মেয়েরা চড়িভাতি করিতে আসিয়াছে—হাঁড়িকুঁড়ি, চাল-ডাল রহিয়াছে। সে বলিল—যাই হোক, এত সকালে একলা আপনাদের এমন নির্জন স্থানে আসা উচিত হয়নি।

একতমা বলিল—ঠাকুর চাকর আমাদের সঙ্গে আছে—ভারা এখনো এসে পৌছয়নি।

ইহা গুনিয়া সে বলিল—তবে তো রক্ষক আপনাদের সঙ্গেই আছে। আর যদিই বা না থাকতো তবু ভয়ের কারণ নেই—যেহেতু এখানকার বনে বাঘ-ভালুক তো দ্রের কথা, একটা শিয়াল পর্যন্ত নেই। ইতন্ততঃ পোষা শুয়োর থাকা বিচিত্র নয়। তবে কারো কারো ভর পাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কথাটা বলিয়াই সে ব্ঝিল—মস্তব্যটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে। নিজের ক্রেটি সারিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তবে আমি এখন আসি।

এবারে যে মেয়েটি কথা বলিল—ভাহার নাম মালতী। মালতী বলিল—
কিন্তু আপনাকে না থেয়ে যেতে দিচ্ছে কে ?

অতীশ মৃত্ আপত্তি করিল। কিন্তু তাহার স্বরে ব্ঝিতে পারা গেল, না খাইয়া এবং থুব সম্ভব থাওয়ার পরেও তাহার ঘাইবার ইচ্ছা আদে নাই।

অপরাক্সে আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা বিদায় লইবার আগে অতীশের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল যে, সে তাহাদের আশ্রয়ে একবার গিয়া দেখা দিয়া আসিবে।

অতীশ তার পরদিনই সেথানে গেল এবং তার পরদিন এবং তার পরদিন এবং জোড়া-মউতে সে যতদিন ছিল প্রতিদিন একবার করিয়া গেল। সেবারে জোড়া-মউ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে তাহার অনেক দেরী হইল।

অতীশের প্রম্থাৎ মেয়ে তিনটির যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি— তাহাই বলিব—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একাস্ত অভাব।

আমরা আগেই বলিয়াছি থে, জোড়া-মউর অপর পারে, জয়ন্তী নদীর ধারে, মদন-কোঠা। সেথানে মিশনারিদের একটি বালিকা-বিভালয় আছে। আশে-পাশের সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্তই ইস্কুলটি স্থাপিত। মেয়ে তিনটি সেই ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী—মালতী হেড-মিসট্রেদ্। এখন প্জার ছুটি উপলক্ষ্যে ইস্কুলটি কয়েক দিনের জন্ত বন্ধ। সামান্ত কয়েক দিনের ছুটি বলিয়া তাহারা বাড়ী যায় নাই। সেদিন সকালে তাহারা প্র্বোক্ত স্থানে চড়িভাতি করিতে আসিয়াছিল।

মেয়ে তিনটির একতমার নাম মালতী, অপর ত্ব'জনের নাম রমা ও বিনতা। কাল তাহাদের ইস্কুল খুলিবে, অতীশেরও কাল কলিকাতারওনা হইবার কথা। আজ মালতীর নিমন্ত্রণে সে চা খাইতে আসিয়াছে।

ইস্কুলটি ছোট, একপাশে শিক্ষয়িত্রীদের বাসের স্থান, চারদিকে ফুলের বাগান আর শাল, মহয়া, অর্জুন ও সেগুনের গাছ। এই গাছগুলির জন্মই জোড়ামই হইতে ইস্কুলটি দেখা বায় না—নতুবা মাঠের মধ্যে দেখা না বাইবার কথা নয়।

মালতীর ঘরের বারান্দায় চৌকি ও টেবিল পাতা। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ও থান্ত। মালতীরা তিনজন ও অতীশ ছাড়া আর কেই নাই। চারজনের মধ্যে আজ গল্পজব খুব জমিয়া উঠিয়াছে—তার মধ্যে অতীশ ও মালতীই বেশী মৃথর। সে কি কাল বিদায়ের দিন বলিয়া, না বিদায়ের ব্যথাকে চাপা দিবার জন্মই? মধ্য-সমুদ্রে ঢেউ নাই—উপকুলের কাছেই তরক্ষের বিক্ষোভ।

চা-পান শেষ হইলে অভীশ বলিল—চলুন, সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসা থাক। 'সকলে মিলে' বলিলেও সে মনে মনে আশা করিতেছিল 'সকলে' তাহার অন্থগমন করিবে না। প্রেমের ব্যাকরণে 'দ্বিচনেই' চরম, বছবচন বলিয়া কিছু নাই।

তাহারা চারজনেই বাহির হইল বটে—কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই রমা ও বিনতা পিছাইয়া পড়িয়াছে, অতীশ ও মালতী একটি ভূ-তরক্ষের আড়ালে অন্তহিত হইয়া গেল।

সমস্ত প্রান্তরথানা এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—
তাহার নিম্নতম অংশে জয়ন্তী নদীর বালুশ্য্যা দেখা যায়, সেথান হইতে জমি
আবার উচু হইতে হইতে দিগন্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—দিগন্তের ধারে ঝাপসা
বনরেথা। অতীশ ও মালতী সেই উপত্যকার প্রান্তে বিদল।

भान जी खशारेन - कान जा'रतन नि म्ह य गाए छन ?

অতীশ বলিল—হাঁ। আপনিও একবার কলকাতায় চলুন না কেন ? মালতী বলিল—ছুটি কোথায় ? তার চেয়ে আপনার আসাই তো সহজ। অতীশ বলিল—বড়দিনে আসবার চেষ্টা করবো।

অতি তুচ্ছ সব কথা। মহৎ কথার স্ত্তা তুচ্ছ কথা—সামান্ত বনলতার স্ত্তা বেমন বকুলের মালা গাঁখা। কিন্তু এক সময়ে এই তুচ্ছ কথাও থামিয়া গেল। বাতাস পড়িয়া গেলে বুঝিতে পারা যায় এইবার বৃষ্টি নামিবে।

কিছুক্ষণ তুইজনে নীরব। হঠাৎ অতীশ বলিয়া বদিল—মালতী, তোমাকে আমি ভালবাসি। মালতী কোন উত্তর না দিয়া আঙ্গুল দিয়া আঁচলের প্রান্ত বারংবার জড়াইতে ও থুলিতে লাগিল।

— আঃ, কাপড়খানা নই করে ফেললেন যে! বলিয়া অভীশ মালভীর অপরাধী হাতধানাকে নিজের হাতে বন্দী করিল। সতাই কাপড়খানার প্রতি তাহার গভীর দরদ!

শকুন্তলা। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া স্থীরা যে স্ত্য স্ত্যই প্রস্থান করিল।

শ-নির্বাচিত গল

রাজা। স্থলরি! তোমার ওশ্রেষার জন্ম আমিই তোমার স্থীদের স্থান অধিকার করিলাম। এখন কি করিতে হইবে?

শকুন্তলা। সম্মানিত ব্যক্তির নিক্ট নিজেকে অপরাধী করিতে আমার বাসনা নাই। [প্রস্থানের উল্লোগ]

রাজা। স্থন্দরি! দিবাভাগের সম্ভাপ এখনো সম্যক্ দ্র হয় নাই—এখন তুমি কি প্রকারে গমন করিবে ?

শকুন্তলা। ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে ধরিবেন না।

রাজা। ধিক্, বড়ই লজ্জা পাইলাম।

শকুন্তলা। আমি মহারাজকে কিছুই বলি নাই, আপনার দৈবতক নিলা করিতেছি মাত্র।

রাজা। নিজের ইউসাধন কেন না করি? [নিকটে গিয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধারণ করিলেন।]

শকুন্তলা। হে পৌরব! বাসনা পূর্ণ না করিলেও এই অভাগিনী শকুন্তলাকে ভূলিবেন না।

নেপথ্য। চক্রবাক্-বধূ। আপনার সহচর চক্রবাকের সহিত সম্ভাষণ কর; ঐ দেখ, রাত্রি সমাগত।

শকুন্তলা। আর্যপুত্র ! আর্যা গৌতমী এই দিকে আসিতেছেন।

এমন সময় রমা ও বিনতার গান অদ্বে শ্রুত হইল এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই তাহারা সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন তাহারা চারজনে ইস্কুল-বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তথন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অন্ত গিয়াছে। অন্ত-সূর্যের রিশ্র-রেসে সমস্ত দিল্লগুল প্রভাবিত। চারজনে নীরবে অম্পণ্ট ছায়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পরে মাস হই গত হইয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে সন্ধ্যাবেলায় অতীপ
ও মালতী ঠিক সেইথানেই আবার উপবিষ্ট। ছইজনেই নীরব। মাত্র কয়েক
মিনিট আগে অতীশ মালতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। মালতী
কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া ছিল—কি ভাবিতেছিল জানি না। কিছুক্ষণ
আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে ইক্রধয় ফুটিয়াছে—তাহারই প্রাস্কভাগ
দিগস্থের বেথানে নামিয়া পড়িয়াছে—সেথানকার তরুরাজিতে অলোকিক বর্ণের

তুলি বুলানো। মালতী এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। হয়তো সে ভাবিতেছিল—ওই যে দিব্য জ্যোতি, কিছুক্ষণ পরেই তাহার আর কোন চিহ্ন থাকিবে না, মলিন তরুরাজি অধিকতর মলিন হইয়া দেখা দিবে। এই দৃশ্যের উদাহরণ সে কি নিজের জীবনেও সন্ধান করিতেছিল ? প্রেমের প্র্রাগের বিভাকি অমনি ক্ষণস্থায়ী নয়? বিবাহিত সংসারে কি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে ? যদি না হয় তবে প্র্রাগের জ্যোতির তুলনায় সংসার কি মলিন মনে হইবে না? সেমলিনতা বহন করিবার ক্ষমতা কি তাহার আছে ? কোন মাসুযেরই কি আছে ?

বিবাহ সম্বন্ধে মালতীর একটি ধারণা ছিল। ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে তাহার পরিণাম শুভ হয় না। বিবাহের পরে স্বামি-গ্রীর মধ্যে এক প্রকার দাম্পত্য-রস জাগ্রত হয়, স্থথ-ছু:থে ছু'জনের জীবন এক রকম করিয়া চলিয়া বায়—কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়। কিন্তু বে-হতভাগ্যেরা পূর্বরাগের ইন্দ্রধন্তর ধরিয়া বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে—আশাভঙ্গজনিত ছু:থ তাহাদের ভাগ্যে স্থনিশ্চিত। সে স্থির করিয়াছিল যদি কথনো বিবাহ করে—তবে গতান্থগতিক ভাবেই করিবে—ভালবাসিয়া করিবে না। কিন্তু অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা! অতীশ তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সেই অতীশ আবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সে-ও অবশ্য অতীশকে ভালবাসে। এথন কিং কর্তব্য থ

বিবাহ-বিষয়ক এই ধারণা কোন গ্রন্থ হইতে সে সংগ্রহ করে নাই। তাহার বিবাহিতা বন্ধুনীদের জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়া সে সঞ্চয় করিয়াছে। ইহাকে যুক্তির দারা প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো বিভাবুদ্ধি তাহার নাই—হয় তো ইহা অম্লক। কিন্তু ওই ইক্রধন্থখানাও তো অম্লক—তাই বলিয়া তাহা তো মিধ্যানয়।

কিন্তু মান্নথ এমনি প্রবল যে, পরিণাম জানিয়াও তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে 
যাইতে হয়। গুড ফ্রাইডের ছুটিতে আবার অতীশ আসিয়াছে। সেবারে 
নিজের প্রশ্নের উন্তর না পাইয়া সে ফিরিয়া গিয়াছিল। এবারে নৃতন উভ্যমে 
আসিয়া সে উন্তর আদায় করিয়া লইয়াছে এবং বোধ করি উন্তরটা তাহার 
অপ্রীতিকর হয় নাই।

অতীশ এবার সঙ্গে একখানা মোটরকার আনিয়াছে। সেই গাড়ীতে করিয়া তাহারা ছইজনে দগ্ধ প্রান্তরের তাত্রপথ বাহিয়া ক্রত ছুটিয়া চলিয়াছে। ছই দিকে পলাশের বন আপাদমন্তক পুষ্পিত। অতীশ বলিতেছে—আমরা যেন ইস্কুলপলাতক, ছুটেছি আকাশ-প্রান্তরে প্রেমের পিকনিকে, আর ৬ই পলাশের গাছ জালিয়েছে রঙ্গীন ফুলের মশাল— মালতী বলিল—কিন্তু মশাল তো একদিন নিববেই—

অতীশ বলিল—কোন্ মশাল না নেবে ? আর আমাদের পিকনিকই কোন্ চিরস্থায়ী ?

মালতী—সেই তো ভয়—

আতীশ বাধা দিয়া বলিল—মালতী, তোমার ওই ভয়ের কথা কিছুতেই ব্যতে পারি না। আজ যদি তোমাকে ভালবাসি—বিয়ের পরে পারবো না কেন?

মালতী—কেন তা জানি না। বোধ করি বিবাহেরই তা ধর্ম, বোধ করি ভালবাসারই তা প্রকৃতি—কিন্তু পারে না দেখছি—

অতীশ—কেউ যদি না পারে তাই বলে আমি পারবো না কেন? মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সেই ক্রত ছুটস্ত গাড়ীর মধ্যে বিসিয়া কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল—
এই পলাশের মায়া, এই বসন্তের জাগ্ন যেমন চিরস্থায়ী নয়, ফাল্পনের এই
বনানীকে বৈশাথে যেমন অপরিচিত্তবৎ বলিয়া মনে হইবে, তেমনি প্রাকৃ-বিবাহ
মালতীকে কি বিবাহোত্তর মালতী হইতে ভিন্ন মনে হইবে না ? যদি হয়, তবে
অতীশের কি আশাভঙ্গ হইবে না ? আশাভঙ্গ হইলে তাহা প্রণ করিবার
ক্ষমতা কি তাহার, মালতীর আছে ? যদি না থাকে তবে ছ'জনের জীবনই না
কি বিষম ছুর্বহ হইবে ? অতীশ দেখিতেছে পলাশ বনের প্রলাপ! সে
ভাবিতেছে ফুলের এত ছায়া-স্থমা, এত ছায়াতপও আছে—পলাশ ফুলের রঙ্জ
লাল, এ কথা কেবল অন্ধেই বলে। পলাশ ফুলের হাজার রকম রঙ্জ—লাল তার
মধ্যে অন্তত্ম। তাহার মনে হইল—কে বলিল ইহা ক্ষণস্থায়ী—যথন সাক্ষাৎ
দেখিতেছি, অন্তথা প্রমাণিত না হওয়া অবধি ইহাই একমাত্র সত্য।

মালতী ভাবিতেছে—এ জাহু তো অন্তর্হিত হইল বলিয়া! বৈশাথের গুফ বনস্থলীর উদাসী নিখাস ইতিমধ্যেই কি জীর্ণ পত্রের মর্মরে শ্রুত হইতেছে না? হায়! হায়! এমন ক্ষণিকের উপরে বিখাস রাখিয়া কে ঘর বাঁধে? মরীচিকা নদীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিবার ক্ষতিপূরণ কোন কালে কি সম্ভব?

ছ'জনের চিস্তা জীবন-কোদণ্ডের ছই কোটি আশ্রয়ী—ইহাদের মিলন কি

● প্রমধনাধ বিশীর ●

করিয়া সম্ভব ? আশাভঙ্গ অনিবার্য। তথন, তথন কি হুইবে ? তথন কি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে না ? তথন কি তাহাদের মনে হুইবে না—একে অপরের সহিত ছলনা করিয়াছে ? আজ যাহারা সরসতম মিত্র, তথন কি তাহারাই চরমতম শক্রতে পরিণত হুইবে না ?

বিবাহের হোমানলে পূর্বরাগের দেবতা কন্দর্প কি নিত্যনিয়ত ভক্ষীভূত হইতেছেন না? তবে এ চেষ্টা কেন? তবু এ চেষ্টা কেন? পূর্বরাগের বিনি স্তায় বনফুল গাঁথা চলে কিন্তু বিবাহের যেতুকের গুরুভার মণিমৃক্তা গাঁথিবার এ রখা চেষ্টা কেন? মালুষে ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। মালতী ভাবিতেছে— অতীশ বুঝিল না। অতীশ ভাবিতেছে—মালতী পাগল!

তারপর একদিন শুভলগ্নে অতীশ ও মালতীর বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এই সংবাদ গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দিয়াছি। বন্ধুরা বিদায় লইলে বাসরঘরের দরজা বন্ধ হইল। সকালবেলার দীপ্ত আলোকে তাহারা পরস্পরকে দেখিল।

রাজা। ভগবান্কর কি আদেশ করিয়াছেন?

শার্ক রব। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জনে গান্ধর্ব-বিধানে তাঁহার এই কন্তাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ধর্মাচরণার্থ ইহাকে এখন গ্রহণ করুন।

রাজা। ইহা আমার নিকট উপস্থাস বলিয়া বোধ ইইতেছে।

শাঙ্গরব। আপনি ইহাকে উপন্তাস বলিতেছেন কেন ?

রাজা। আমার সহিত কি ইহার পরিণয় হইয়াছে?

শকুন্তলা। হৃদয় ! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে তাহাই ঘটিল।

গোত্মী। বংসে, একবার লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুঠন মোচন করিয়া দিতেচি।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অমানকান্তি স্থলর রূপ যে পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশপূর্বক চিত্তা করিয়াও তো তাহা পারণ করিতে পারিতেছি না।

শকুন্তলা। যদি প্রকৃতপক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা। সেই কথাই ভালো।
শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থান দেখিয়া) হা ধিকৃ! হা ধিকৃ! আমার অঙ্গুলীতে
অঙ্গুরীয় নাই।

বিবাহিত জীবনের প্রথম আলোকে অতীশ ও মালতী পরম্পরকে দেখিল।
অতীশ নিজের অগোচরে চমকিয়া উঠিল—একটি অতি-ক্ষুদ্র, অতি-শুপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস অলক্ষ্যে তাহার বক্ষ হইতে নিঃস্থত হইল। তাহার কেন যেন মনে
হইল—এই কি সেই মালতী ? মালতী বিস্মিত হইল না। সে তো প্র্বাহে
সমস্তই কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। অতীশের মুথে প্র্গামিনী ছায়ার আভাস
লক্ষ্য করিয়া সে নীরবে নিজের অনামিকার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। সে
কি শক্ষানার মতোই ভাবিতেছিল না,—হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে
অক্ষুবীয় নাই!

## অভি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কথনই জানিতে পারিতাম না। উচু নীচু রাস্তায় বাস্থানা এক একবার হুঁচোট থায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—হই-ই সমান শক্ত! আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদ্র পৌছায় না বটে, কিন্তু সন্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, হুমড়িয়া রূলিয়া, এবং ছলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আরুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলী। ভিড্টা এমনই স্চীভেন্ন যে সহ্যাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার স্থযোগ নাই। কাহারো চেহারার দিকি, কাহারো ঘু'আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাধে গিয়া পৌছায়--গন্তব্যস্থলে পৌছান অবধি যথন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা ছ'থানা এত পুষ্ট অথচ মুথথানা রোগা! পা এবং মুথ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠোমা গুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধারু। লাগিয়াছিল আর কি! मिल्ल काहादा वाँ कितात व्याभा हिल कि ?—পথের পাশেই গভীর नाना! বোধ করি কেহই বাঁচিত না! মুথ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিথিয়া রাখিয়াছে—নো চাল! যে রক্ম ব্যাপার দেখিতেছি

তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয়, 'No change'—অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্বর্থক!

এমন সময়ে নর-বৃহহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা ঘাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার ম্থ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, স্কুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা ওঁতার ফলে সম্পুথে বুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তথনি চোথে পড়িল মণিবন্ধের প্রাস্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হুইতেই চোথে পড়িল শাখার নীচেই একথানি লোহা। এবারে আর সম্পেহ নাই যে বিবাহিতা খ্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার ম্থখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা ছুই আচ্ছা রকম ধান্ধা দিয়া বাস্থানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ড স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয়, বহু জাতির বিচিত্ত প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্রস্তর্বাহী জলস্রোতের মতো স্বেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—একফণে বিস্বার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো।
বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত
পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায়
নানারূপ কসরত করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার
ছই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের
দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোথ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁহুর,
মুথে কচি ডাবের খ্যামল সোকুমার্য এবং অনব্য স্বিশ্ব রমণীয় একটি নিটোলতা;
খ্যামল বাঙলার খ্যামা বালিকা।

লাবণ্যমন্থণ গু'থানি বাহু ক্রমণ স্ক্র হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবদ্ধে শুধু একথানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ, তবে ইহারি মণিবদ্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে ● প্রমধনাথ বিশীর ● পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘ্রাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোথে পড়ে আর একবার পথের পাশের কফচ্ড়ার অফ্রন্ত পুলিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলাদেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, য়্ল'একখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা কলি, য়্ল'খানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্ত অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্রা কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোন অসাধারণত্ব চোথে পড়ে না। কিন্তা এমনও হইতে পারে যে, অলঙ্কারগুলা কোন অসয় বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অয় বয়সে কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবজের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সোভাগ্যের, মুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাদ শেষ স্টেশনে আদিয়া থামিল। এথানে একটি প্রদিদ্ধ বন্ধানিবাদ অবস্থিত। যাহারা আসে—৬ই যক্ষানিবাদের আত্মীয়স্বজনকে দেখিতেই আদে। অন্ত কাজে বড় কেহ আদে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অনুরস্থিত যক্ষানিবাদের দিকে জতপদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিহাতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচাত অলঙ্কারের ইতিহাদ বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাদের একটা আভাদ পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তহিত হইয়া গেল, কিন্তু আদল্ল অন্ত-আভায় করুণ তাহার সেই মৃথ, শন্ধমাত্রসহায় অনত্ত-অলঙ্কার সেই শৃন্ত মণিবন্ধ, কিছুতেই ভূলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই ফুণ্ট ছবি আমার চেতনার মধ্যে স্টী চালনা করিয়া বেদনার কছা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, বন্ধানিবাদে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কোতৃহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সন্তব হইল

কোপায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতৃহল শাস্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত— তাহার ভাগ্যে নৃতন আর কি ঘটিবে? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। ছংথের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্পসামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শাস্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মাসুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে ধাবার মাপে বিধাতা তৈরী করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কথনো তারা ভিড়ের উধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সামুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাথণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্নুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাষরতায় আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত-শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার হ্যাতিরও সোভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কুপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। ভারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প্ফলোয়ার'—যেথানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেথানে নগণ্য; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে, এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে ছুইয়ের মিলন; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁ চোট থেলেই গ্রন্থি ছিঁ ড়ে মিলিত তুই আ-কার হয়ে যায়—এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ; বিবাহের হোমানলে তুইআধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ৬ঠে না;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে!

অমিত-শমিতার বিবাহ হ'ল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি • প্রমধনাথ বিশীর ●

অবশ্য অমুক্ল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কডথানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিক্ল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দ্বাব্ একালের ন্তন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না থোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, किन्छ ছিপি थुललारे বেরিয়ে আসে মহুদংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা; একালের বোতল বললো, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল কবা কিছু নয়। তথন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে প্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিথে দিল-ব্যাপারটার একবার থোঁজথবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেনুবাবুর প্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, বেথানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। ভারিণীচরণের চিঠি এলো—শমিতারা জাতের এক আব ধাপে নীচে হলেও তা চোথ বুজে সহু করবার মতো-কারণ গুটিতে স্বর্ণ-স্ত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সভ্যে পেঁছিবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোথ বুঁজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ থোলা রাথবার ভাল্পে পুত্রকে একথানি চিঠি লিখে 'ফর্নাল প্রটেষ্ট' জানালেন, অথচ তার ভাষা এমন হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশক্ষা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অমুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তথন সবে বৈতী শিক্ষার ধারা মর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুবের বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সক্ষমের ক্লধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হ'ল, যার ফলে দৈতী শিক্ষা অবৈত্রপাঠে পরিণত হ'ল। মেয়েদের সময় ধার্য হ'ল সকালো; ছেলেদের ছপুরে। তব্ ঐ এগারটার কাছ ঘেঁষে রইলো একটা দেখা-শোনার দিগস্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দৈত সাধনার স্থযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্তের ব্যবধান। প্রেম তুর্মর, সহজে তার অঙ্গ্র মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়্জীবী রূপে বেঁচে! থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো—কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা-জগতের পরলোক, অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাছুয়েটে গিয়ে দেখা হবে।

সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শক্টা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অমুভূতি ওথানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো প্রেমের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকে একসঙ্গে চোথে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়তো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অন্ত পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাথীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাথীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্ষের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র <del>অভি</del>জ্ঞতা অত্বভব করলো। মাঝে মনে হ'ত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ও-দিকটা শুন্থ—সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তথন তাকে রহসে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাস, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যথন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ-বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার !—আমেরিকার ডাঙা চোথে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন। অমিতের মনে হ'ল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বোধ হচ্ছে! পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হ'ল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হ'ল-ক্লাস যে ওধু হৃত হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। এতদিনে সে জনতা ভেদ ক'রে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হ'ল।

তারপরে এলো তারা পোস্ট-গ্রাজ্যেটের ক্লাসে। সেথানে প্রতিদিন প্রেমের ন্তন ন্তন অভিজ্ঞতা কচি গাছের ন্তন কিশলয়ের মতো থেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বিসনি তো। আর বসলেই বা কি হ'ত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে ন্তন বলা যায়; বিধাতা যে তাদের প্রতি অকুপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেথেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিক্ষের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু

না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হ'ল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শৃষ্ঠ, কিন্তু থামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শৃষ্ঠতায় পর্যবিদিত হয়। শমিতার মার মূল্য এখন শৃষ্ঠ। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূল্ধন ক'রে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও-টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি ব'লেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাব্ এলেন না—কেননা, বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতথানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ-হ্য়ের সামঞ্জন্ম করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তার কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে ছটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্ত একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই থাক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা গুরু করলো—কথনো বা হৃঃথের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কথনো বা উচ্ছল হাসির অজ্প্রতায়, আবার কথনো বা পঞ্চিল আবর্তনের মন্থন সঞ্ছ করে।

ওদের একটি হঃখ ছিল যে অর্ধেন্দ্বাব্ এলেন না। কিন্তু সে হঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দ্বাব্ এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রের ছত্ত্রে ছত্ত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দ্বাব্ পুত্রের অবিমৃথ্যকারিতার জন্ত তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীনকালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃশ্রুবায় ভ্রুলোকগণ পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্ত কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কৃষ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দ্বাব্ উদারভাবে লিথেছেন যে, যদিচ বধুমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

পড়ে শমিতা বললো—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বললো—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড় করে নিলো এবং উদ্ব অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোনদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুক্র হ'ল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, এই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে। অমিত বলে—ও-টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও-টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিছে সে আরও কত দিতে পারতো, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম ক'রে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত অর্পস্ত্রে টান দিছেন। আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু অর্পস্ত্র উপলক্ষ্য করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিছেন, দেখতে পেয়ে।

#### 2

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কি না ভগবান আছেন। বাঘে বথন ধান খায় আর ডাক্তারে বথন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তথন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

শেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্পত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাথবে না!

অমিত বললে,—কিন্তু চাকরী না করলে চলবে কি করে?

শমিতা বললো,—ছুমি চলে গেলে আমার চ'লে কি স্থধ? শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলোবে ওই কথা কন্নটিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কালা, অনেক মাথাকোটা ঘনীভূত হয়ে শাসক্লম হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেটা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?
শমিতা শুধু বললো,—দে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, ভারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শ্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল; শমিতা সংসারের ভার ভুলে নিল।

যক্ষা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মান্নুষের দণ্ডাতীত ছিলেন, তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্তে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির স্থিটি করেছিল, সেই জন্তেই তো ওর পুরা নাম রাজ্যক্ষা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মান্নুষ্ই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু শ্বভাব বদলাতে পেরেছে কি ? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের ? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কোলীন্ত ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষাবাসগুলোতে ধরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় থরচ কমানো। শুগুরের মাসোহারার দিকেই ভাহার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিস্তে রাভ জেগে অর্ধেনুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বগুরকে এই ভার প্রথম চিঠি। অর্ধেনুবাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিভের নামে, ভাতে পুত্রবগ্র উল্লেখ পর্যন্ত নাই। পিতৃ-আজ্ঞা লজ্মন ক'রে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তার মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়; ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো ব'লে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে গুধাভো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কি না? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি ক্রে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার জল্পে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো, মহা সত্যকথা বলেও তেমনটি কথনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবাস্তর, কারণ সংসার চলে না,

চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিল, তার সঙ্গে মা'য়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল থায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার ছুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে শ্বরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রভাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কট্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্তে অমুরোধ করলো। বললো—শমি, একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেটা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোথ ছল ছল ক'রে উঠলো, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত হুংথ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রভাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তথন কি দেখছিল? দেখছিল সকালবেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীম্মের হুপুর তথন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল ছটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চুর্গ কুন্তল নানা বিচিত্র রেথায় লিপ্ত, কপ্তে স্বেদবিন্দুর মূক্তার পাঁতি, চোথের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখলো, শমিতা স্থলর। বাভবিক রোদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না!

অমিত ভাবলো—এখন আর বুথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে ? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার ত্রন্দিস্তা কমবে।

শমিতা বল্লে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কট স্কন্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অস্কৃতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

### প্রমথনাথ বিশীর

এই রকমে স্থথে ছঃথে যথন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তথন অমিতের দেহের যক্ষার বীজাণ্ঞলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ-বীজাণ্র শ্রেষ্ঠ আবাস মান্ত্র্যের দেহ বটে, র্কিন্ত্র মান্ত্র্যের-সঙ্গে তাদের হৃত্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মান্ত্র্যের স্নেহ দয়ামায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়; নিরস্তর তারা মান্ত্র্যের ফুস্ফুসে স্কুজ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌছবার নিশ্চিততম, সরলতম, একান্ততম পথ। ওরা স্বেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমন্ত্রহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী; মান্ত্র্যের ব্রের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগও; মান্ত্র্যের জগও ও বীজাণ্র জগও এমন সমান্ত্র্যাল যে কোন কালে তাদের মিলিত হ'বার সন্ত্র্যাবনা নেই। তারপরে হঠাও একদিন ছই সমান্ত্র্যাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে ছইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষাবাসের ডাক্তার হ'য়ে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষাবাসে ভর্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুললো না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কট দেওয়াই হবে। তা'ছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা! এ-ক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হ'ল না। ও ভাবলো—এ-ক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক। আমার যথন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে ছ:থের গোঁচা দেবার অহঙ্কারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষাবাসে ভতি হ'লে শমিতা রোজ বিকেলে দেখা করতে যায়।
অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভাল লাগে না। বুঝতে পারে যে
তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মত বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই
কথাটা তুলে বসলো—জানো, আমি ক্ষুলে একটা চাকরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে
এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্মেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হ'য়েছে,
তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বললে—এখন তো সারাদিন ব'সে থাকা, একা একা ভাল
লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোন রকমে ভূলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করলো? কি জানি, হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোখেকে আসছে তা অমিতের চোথ এড়াতে পারলো না। সে দেখছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। সে দেখতো, সবই ব্যতো, তব্ চুপ ক'রে থাকতো, কারণ চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর যা করবে, তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে অনেকক্ষণ ধ'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো,—সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য,—সে প্রার্থনা করতো মরবার; শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে। বে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছামৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেদিকে শমিতার থেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার থেয়াল হ'ল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার ক'রে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখতো। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি। আজ হঠাৎ হু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বললো,—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা, তাতে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে যায়, দিনকাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি?

অমিত শুধু বললো, ভালোই করেছো। সে রাত্রে অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করলো—হে স্থ-ছঃথের দাতা, যে একই সন্ধে মান্নযের বুকে আত্মবিশ্মত প্রেম আর যক্ষার বীজাণু বিতরণ ক'রে রেখেছ, তোমার কাছে কি ক'রে প্রার্থনা করিতে হয় জানিনে। সে প্রার্থনার কতটুকু ছুমি গ্রহণ করো, কতথানি বর্জন করো তাও জানিনে। তবু এ বিশ্বাস আছে, স্থথের প্রার্থনার চেয়ে ছঃথের প্রার্থনা ছুমি হয়তো ক্রত হস্তে মঞ্জুর করে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ওই চুড়ি ক'গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও, প্রভু! তারপরে তার মনে হ'ল, এ প্রার্থনা কি তার স্থথের নয়? এ অবস্থায় একমাত্র স্থথ যা সম্ভব, তাইতো সে চেয়েছে! সর্ব-ছঃথের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন? ছঃথের ছল্লবেশে এই স্থেটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিতে পারবে? আর যদি শমির চুড়ি নিংশেষ হ'বার পরেও তার জীবনাস্ত না ঘটে, তথন কি হবে? সে শঙ্কিত-সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হ'ল না। ঘুম না হওয়া তার নৃতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নৃতন আনন্দের। সে ঘরে থেকে উল্লাসে পায়চারী ক'রে ফিরতে লাগলো—আমি মিথ্যা কথা বলেছি—
আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্তে আগেও বলেছে—কিন্তু
আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপল্লমভিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ
আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি যদি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু
থাকতো তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন
আনন্দ দ্বিগুণিত হ'য়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যাভাষণের আনন্দ প্রণয়ের
বিচ্যুৎ শিথার মতো তার আসল্ল বৈধব্যের শুল্রশ্রুতার প্রান্ত বেষ্টন ক'রে
চিরায়ুশ্লতীর রঙিন পাড় অক্কিত ক'রে দিল।

এর পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। স্থবছঃথের বিধাতা, স্থেব চেয়ে ছঃথ দিতে যিনি অধিকতর তৎপর, তিনি অন্তত একবারের জন্মেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনাস্ত ঘটলো।

সেদিন শমিতা যথন এলো—তার হাতে একথানাও চুড়ি নেই। সেদিন স্কালেই শেষ চুড়ি ক'থানা বেচে যক্ষাবাসের আগামী মাসের পাওনাসে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রদক্ষ তুললো। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাদ্'এর কল বিগড়ে গেল। তথন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাদে' আমরা তু'জন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, আনেক কিছুই ঘটতে পারতো। যাকৃ, কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই ছির করলাম—আর নয়। তথনি চুড়ি ক'গাছা খুলে তুলে রেথে দিলাম। কেমন ভাল করিনি?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল।
তার হাতের গুল্রশন্থের স্ফীণ শশীকলা গুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগস্থে
কথন থদে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিদ্রের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর
কোন দিক্প্রান্থে রাখলো না। এতদিনে শমিতার নব নব মিখ্যাভাষণের শেষ
আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষাবাদের কর্তৃপক্ষ তার একথানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে— "শমি

তোমার জন্মে কিছুই রেথে থেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরক্ষে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি
প'ড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেন নি। বিধাতার
আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠলো। তবু কি তার
সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা আরও বেশি স্থী হ'ত না! হয়তো
হ'ত—নিশ্চয় ক'রে কে পরের মনের কথা বলতে পারে ?

## গঙ্গার ইলিশ

পণ্ডিতেরা বলেন কাজই নাকি মানবজীবনের লক্ষ্য। হয় তো তাই! কিন্তু এ দব অকাজের কথা ভাবিবার অবসরটুকু অন্তত পণ্ডিতদের আছে। আমার তাও নাই। আমার কর্মতালিকা দেখিলে পণ্ডিতদেরও স্বীকার করিতে হইড— কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে।

সকালে পাড়ায় ছটি ছেলে পড়াই। ছাত্র ছটির পিতা সত্যই পুত্রের শুভারধ্যায়ী—পাঠের সময়ে তারা কাছেই বসিয়া থাকেন—একটাও বাজে কথা বলিবার সময় পাই না। একজনের মাছ কিনিয়া দিবার ভার আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত পিতা মুহু হাসিয়া বলেন, মাস্টার মশায়, একবার বাজার থেকে—ভরে রামা সঙ্গে যা। আছো, আপনি এগোন—রামা যাছে।

বলা বাহুল্য রামা যায় না—আমি একাই যাই এবং মাছ কিনিয়া আনি।

চাকরের হাতে মাছ কিনিবার ভার দিলে চুরির আশক্ষা; আমাকে দিয়া সে ভয় নাই, হাজার হোক নোব্ল প্রফেশানের লোক তো! বাঙালী পিতাদের প্রাইভেট্ টিউটারদের উপরে অগাধ বিশাস।

আহারান্তে সাড়ে দশটায় আসল কর্মস্থলে যাই। আমি 'জুট-মিল বিভাকেন্দ্রের' অধ্যাপক। দশটা হইতে ছাত্ররা আসিতে থাকে; এগারটার মধ্যে বাড়ি ভরিয়া যায়; আড়াই হাজার গাঁট ছাত্র সংখ্যা আমাদের। বছরে বছরে দেড় হাজার গাঁট শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিশ্ববিভালয়ে পরীক্ষার জন্ত শাঠাইয়া দিই; দেখানে ভালমন্দ মাঝারি দর ক্যা হইয়া থাকে। আমাদের কাজকে প্রায় নিক্ষাম বলা যাইতে পারে; বেতন এতই অকিঞ্চিৎকর, মাসের প্রথম দিনের পরে হাতে আর কিছু থাকে না। তবে নোব্ল প্রফেশানের লোক বলিয়া দোকানে বাকি পাওয়া যায়। হায়, হায়, লোক ঠকাইবার মরাল কারেজও আমাদের নাই—এ ক্থা স্বাই জানিয়া ফেলিয়াছে। 'জুট-মিল বিষ্যাকেন্দ্রের' মালিক স্থবিধাজনক পোষমানা একটা মুগী ব্যারাম অর্জন করিয়াছেন, বেতন বৃদ্ধির কথা তুলিলেই তিনি মূর্ছা যান।

সন্ধ্যাবেলাতেও ছুটি নাই, রাত্রে 'জুট মিলে' বাণিজ্য শিক্ষা দিই। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, বাণিজ্য শিক্ষার উপযুক্ত সময় বটে। রাত্রি ন'টায় ছুটি। কলিকাতা শহরে নিতান্তই চোকিদারি প্রথা নাই—নতুবা রাত্রিটা চোকিদারি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। কাজের জন্মই যথন মান্থবের জন্ম তথন আর এটুকু ফাঁক থাকে কেন?

সেদিন রাত্রি ন'টার সময়ে 'জুট মিল' হইতে বাহির হইতেছি, সহকর্মী বলিলেন, চলুন বৈঠকথানা বাজার থেকে মাছ নিয়ে যাওয়া যাক। তার পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, রাত্রে ইলিশ মাছ সন্তা হয়।

व्याभि रिननाभ-हनून।

মনে মনে ভাবিলাম, পরের জন্মই তো মাছ কিনিয়া আসিতেছি, নিজের জন্ম তো কিনিবার কথনো অবসর হয় না।

সহকর্মী বাজারে চুকিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম তিনি মাঝে মাঝে আসেন।
ঝুড়ির মধ্যে স্মিগ্ধ চিক্তণ গঙ্গার ইলিশগুলি চক্রাকারে সজ্জিত, ছোট, বড়,
মাঝারি; কোনটা বা তৃতীয়ার চক্রকলা, কোনটা বা চতুর্থীর, কোনটা পঞ্মীর,
কোনটা যগীর।

সের, নয় সিকে। সহক্ষী বলিলেন, কাল যে দেড় টাকা ছিল। ওহে গণেশ—

গণেশ মৎস্থ বিক্রেতা। সে যেন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অস্থ একজন খলের আসিতেই তার প্রতি মনোনিবেশ করিল। সহক্ষী আগামীকল্যের আশায় রহিলেন—আমার এই প্রথম (এবং শেষও বটে) তাই এক সেরের একটা মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে একটা কাগজের থলে ছিল—মাছটা তা'তে ভরিলাম। কেবল শুল্র পুছটি ব্রন্ধের পাকা গোঁফের মতো বাহির হইয়া রহিল।

সহকর্মী বলিলেন, আপনি এগোন। বুঝিলাম, গণেশ ও তাঁহার মধ্যে এখন বৈর্থ পরীক্ষার দ্ভি টানাটানি চলিতে থাকিবে।

স্থারিসন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকথানা গাড়িতেই স্টীভেম্ব ভিড়। সাতথানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া রবার্ট ক্রসের কীর্তিকে ধর্ব করিয়া অষ্টম ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। তিড়ের জন্ম সরলতাবে দাঁড়ানো সম্ভব হয় নাই; দেহধানা তিন চার দফা বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু হাতে সেই ধামধানা ঠিক আছে—তার ফাঁক দিয়া মংস্ফ-পুচ্ছ দৃশ্যমান।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তারপরে যা ঘটিয়া গেল একটি মুহুর্তের মধ্যে। একজন পুছিল—কোথায় কিনলেন মাছটা?

—আজে বৈঠকথানা বাজারে।

তিনজন সমশ্বরে পুছিল—কত নিলে?

নোব্ল প্রফেশানের লোকেরা চেষ্টা করিলেও মিধ্যা কথা মুখে টানিয়া আনিতে পারে না। কিন্তু কে যেন আমার মুথ দিয়া বলিয়া ফেলিল—

—আজে পাঁচসিকে।

ট্রামের সেই স্কীভেম্ব জনতা ঐক্যতানে চিৎকার করিয়া উঠিল— পাঁচসিকে!

ট্রামথানা ঘ্রিয়া যেমনি শিয়ালদ' স্টেসনের মুথে থামিয়াছে, অমনি শেই জনতা মুহূর্ত মধ্যে একজনবৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল—এবং পরক্ষণেই 'বিশেষ ধরণের লরি' অগ্রাহ্থ করিয়া বৈঠকথানা বাজারের মুথে ছুটিয়া চলিল। কে বলিল বাঙালির মধ্যে একতার অভাব ? তবে তেমন তেমন উপলক্ষ্য চাই।

ট্রাম থালি হইয়া গেল। নিতাস্ত কর্তব্যবোধে না বাধিলে বােধ করি কন্ডাক্টার ও ড্রাইভারও যাইত। আরামে বিদিয়া পড়িলাম। বাঙালির মংস্থ-প্রীতি ও যুদ্ধের বাজার সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, কেবল ভয় ছিল হতাশ জনতা ক্রততর বেগে ফিরিয়া আসিবার আগে ট্রামথানা এ অঞ্চল ছাড়িয়া গেলে হয়। ব্যাপারথানা হাস্থকর, মনে মনে একটু হাসিলামও বটে। কিন্তু তথনও কি জানিতাম এই মৎস্ক্রেয় মাৎস্ক্রায়ে পরিণ্ত হইবে।

निर्वित्य वानाय (नीहिनाम। शृहिनीत शास्त्र माहि मिनाम।

- --কত নিলে?
- --পাঁচসিকে।

বারংবার আবৃত্তির ফলে মিথ্যাও না কি সত্য হইয়া ওঠে—

পাঁচসিকে!

গৃহিণীর মুখে এই প্রথম আমার বৃদ্ধির প্রতি প্রশংসার আভা দেখিলাম।

তারপরে আমাকে ছাড়িয়া মাছটি লইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে মাছটি ছাড়িয়া চাকরকে লইয়া পড়িলেন।

—হাঁ, হরি, তুমি মাছ কিনতে গেলে তিন টাকা সের লাগে—আর দেখ তো বাবু কেমন পাঁচসিকের মাছ কিনে এনেছে।

হরি কি যেন বলিতে গেল কিন্তু গৃহিণীর ব্লিৎসক্রিগের সম্মুথে সে দাঁড়াইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে হরিকে আর দেখা গেল না। হরি খদ্দর পরে, মেদিনীপুরের লোক, তার আত্মসম্মান কিছু উগ্র। সে যে চৌরাপবাদে পলাইবে—কিছু বিশ্বয়ের নয়।

কিন্ত বিশ্বয়ের ব্যাপারও ছিল। থবরের কাগজ থ্লিতেই চোথে পড়িল, বৈঠকখানার বাজারে দাঙ্গা। মংস্থ ক্রেতা ও জেলেদের মধ্যে মাছের দর লইয়া ছোটখাটো এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ আমার সেই মংস্থ-লোলুপ জনতার কীর্তি।

বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইব, এমন সময়ে গৃহিণী আমার হাতে পাঁচসিকে পয়স। দিয়া বলিলেন—আসবার সময়ে কালকের মতো একটা মাছ নিয়ে এসো।

কি সর্বনাশ! এ জন্ম তো প্রস্তত ছিলাম না। বলিলাম—আজ তো 'জুট-মিল' ছুটি। রবিবার যে।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাজার তে। ছুটি নয়। ও বেলা আবার বাজার হয়নি, চাকর পালিয়েছে।

তারপরে আরো তিন দফা পাঁচসিকে হাতে দিয়া বলিলেন—ওই তিন বাড়ির গিন্নীরা দিয়েছে—তাদের জন্মেও তিন্টা।

পাড়াতে তিনটি বাড়ির সঞ্চে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার গৃহিণী ছুপুরবেলা সে সব বাড়িতে গিয়া স্বামীর অসাধারণ সাফল্যের বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আসিবার সময়ে মাছের স্থলত মূল্য লইয়া আসিয়াছেন।

অগত্যা গৃহিণীর স্থামীর মর্যাদা রক্ষার জন্ম চার দফা পাঁচসিকে পয়সা লইয়া যাত্রা করিলাম। বাজারে পৌঁছিয়া ভাবিলাম যা করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশই বটে! পূর্বোক্ত গণেশ তথন ছই ঘটি সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পার্শ্ববর্তীর হাতে এক ঘটি দিভেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই চিনিল। নোব্ল প্রফেশানের লোক দেখিলেই চেনা যায়।

- —কত করে হে ?
- —আজ্ঞে তিন টাকা।
- —দে কি হে <u>?</u>
- —আজ মাছের আমদানী কম।

মাছেরাও স্থােগ ব্ঝিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিয়াছে। চারিটি মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিলাম। জুতা কিনিবার জন্ত একথানা দশ টাকার নােট রাথিয়া-ছিলাম—সেথানা ঘাটতির পথে গঙ্গার ইলিশের পিছনে গঙ্গাজলে গিয়া পড়িল। সবটা জলে পড়িলেও সান্তনা ছিল—অধিকাংশই সিদ্ধিদাতা গণেশের ফাঁকে আটকাইয়া বহিল।

নিজের ও পরের গৃহিণীরা আমার বিস্ময়কর চাতুর্যে খুশী হইলেন।
পরদিন শুনিলাম তাঁদের চাকর তিনটিও পলাতক। সকলেই মেদিনীপুরের
লোক—খদ্দর পরে।

তারপর হইতে এখন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে ঘাটতি দিয়া গঞ্চার ইলিশ আমদানি করিয়া পাড়ার গৃহিণীদের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছি। বিস্তু এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে? 'জুট-মিল' হইতে বেতনের মধ্যে কিছু অগ্রিম লইয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষ। এখন কি করিব?

সত্য কথা বলিব কি ? না, মাছ খাওয়া ছাড়িব ? না, মাছ কন্টোল হইয়াছে বলিব ? কন্টোল হইলেই যে দাম বাড়ে—একথা গৃহিণীরাও জানেন।

সত্য বলিলে কেছ বিশ্বাস করিবে না—বিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে। মাছ থাওয়া ছাড়িলেও সকলকে তো ছাড়াইতে পারিব না, কাজেই ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। কন্ট্রোল ? ওকথা চলিবে না—গৃহিণীরা নিয়মিত কাগজ পড়া উপলক্ষ্যে ঘুমাইয়া থাকেন।

মিথ্যা বলাতে যে এমন ক্ষতি তাহা জানিলে কে না সভ্য বলিবে! ইলিশ মাছের সময়টা গেলেও বাঁচা যায়, কিন্তু তার অনেক আগেই যে আমার তিন মাসের অগ্রিম বেতনও যাইবে। কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময়ে পৃজাসংখ্যার লেখার জন্ম তাগিদ্ আসিল! লক্ষীর টানাটানিতে যে সরস্বতী এমন সাহায্যার্থ আসিতে পারেন, শাস্ত্রকারেরা কি তা ভাবিতে পারিয়াছিলেন? স্থির করিলাম দেশের উপকারের জন্ম ঘটনাটা লিখিয়া ফেলি না কেন? ঘাটতির কিয়দংশ যদি উঠিয়া আসে নিজের উপকারও হইতে পারে। নিজের ও পাড়ার গৃহিণীরা অবশ্যই পড়িবেন —চাই কি আমার প্রতি দয়া হইলেও হইতে পারে।

নাঃ, সে ভরসা বড় নাই। একবার রসিক বলিয়া খ্যাতি রটিয়া গেলে তার হঃথে আর কেহ বিশ্বাস করে না—না 'জুট-মিল বিষ্ঠাকেক্ষে', না বাড়িতে!

# শেক্ষার বারু

জজের পেস্কার রতনমণি বাবু পঁয়ত্তিশ বছর কাজ করিবার পরে পেন্সন লইলেন। দেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। অক্সদিনের মতোই রতনমণি বাবু আদালতে আসিলেন, সেই বুকের কাছে প্লেট-দেওয়া পুরানো ধরণের শার্টের উপরে তৈঙ্গাক্ত চাদরথানা ভাঁজ করিয়া রক্ষিত; ঘরে ঢুকিয়াই দেওয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকাইলেন, ঘডিটা ঠিক চলিতেছে বলিয়া যেন তাহাকে উৎসাহ দিলেন, বেমন উৎসাহ দেয় ক্লাসটিচার ঘরে ঢুকিয়া পাঠ-নিরত ভালো-ছেলেটিকে; তারপরে চেয়ারথানা রুমাল দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া সন্তর্পণে বসিয়া পড়িলেন; চাদরথানা গলা হইতে থুলিয়া চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া পকেট হইতে চশমার ভাঙা খাপটি বাহির করিলেন ; চশমার কাঁচ যতই পরিষ্কার থাক না কেন কোঁচার খুঁট দিয়া অন্তত পাঁচ মিনিট ধরিয়া পরিষ্কার করিবেন; ভারপর চশমা পরিয়া লইয়া আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইবেন —ভাবটা যেন বিনা চশমায় দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়াছ কি না এইবার দেখিব; ঘড়ি নিতান্ত স্থবোধ বালকের মতো চলিতেছে দেখিয়া সমর্থন-মূলকভাবে একবার रामिलन: তারপরে ভাঙা গলায় হাঁক দিবেন—রঞ্জন, জল। রঞ্জন আদালতের বেয়ারা—সে এক গেলাস জল আনিয়া দেয়। রতনমণি বাবুর নিজম্ব একটি চিহ্নিত গেলাস আছে। রঞ্জন ভাঁহার গেলাসে একটা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিল পাছে ভুন ভ্রান্তি হয়। দে সেই চিহ্নটা পেস্বার বাবুর দিকে কিরাইয়া গেলাসটা হাতে দেয়, কিন্তু তিনি এত সহজে ভূলিবার লোক নহেন, তাঁহার নিজের একটি গোপন চিহ্ন আছে, গেলাসটা ঘুৱাইয়া ফিরাইয়া সেটা দেখিয়া লইয়া এক নিঃখাদে জলটা আলগোছে পান করিয়া কেলিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিখাস

তাঁহার নিত্যকার নিয়ম এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইলে অন্তান্ত আমলার। আসিতে থাকে, ছু'চারজন করিয়া উকীল বাবু আসিতে থাকেন—স্বাই ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ রতন্মণি বাবুকে একটা করিয়া ন্মস্কার করে—কিন্তু তথন তাঁহার

ছাড়েন—গেলাদটা রঞ্জনের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলেন—বেঁচে থাক্

বাপু! কেমন, বাড়ীর সব ভালো তো!

বাহুজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি স্থুপীকৃত নথীর গাদার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন—কেবল যথন জজসাহেব আসেন তথন তিনি যন্ত্র চালিতের মতো উঠিয়া একবার মাথা বাঁকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া বসিয়া পড়েন—নথীর গাদার মধ্যে হইতে তথন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করা সব সময়ে জজের সাধ্যেও কুলায় না।

ইহাই রতনমণি বাবুর নিত্যকার অভ্যাস—এই রকম পঁয়ত্তিশ বছর ধরিয়া চলিতেছে। অবশ্য প্রথমদিকে তিনি পেস্কার ছিলেন না—কিন্তু সে সব এখন স্মৃতির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। শহর স্কুদ্ধ লোক তাঁহাকে পেস্কারবাবু বলিয়া জানে, আদালত সংক্রান্ত স্বাই তাঁহার অতি তুচ্ছ অভ্যাসটির সঞ্চেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত।

আদালতের স্বাই জানিত টিফিনের সময়ে পেস্কার বাবুকে কোথায় দেখা যাইবে। উত্তরদিকের বটগাছটার তলায় কাঠের ঘরথানায় মোতি ময়রার প্রদিষ্ধ সন্দেশের দোকান, সেথানে একটি কাঠের টুলের উপরে পেস্কার বাবু আসিয়া বসেন, ময়রা শশব্যত্তে কলার পাতে করিয়া ছটি বড় সন্দেশ রতন বাবুর হাতে দেয়—তিনি চক্ষু মৃদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে সন্দেশ ছটি গলাধঃকরণ করেন—তথন মোতি ঘটি হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দেয়, তিনি পান করেন; মোতির অনেক অমুরোধ সত্তেও তিনি গেলাসে জল গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমাদের রতনমণি বাবু একটু শুচিবায়ুগ্রন্থ। মোতি কলার পাতার ঠোঙায় টাটকা সাজা তামাকের কল্পেটি তাঁহার হাতে দেয়—রতনমণি বাবু ধূমপান করেন, অতিরিক্ত ধূমপানে তাঁহার গোঁফের প্রান্থ তামাটে হইয়া গিয়াছে। রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িতেই আর সকলে তাড়াতাড়ি জলযোগ ও বিশ্রাম সারিয়া নেয়—এবারে পুনরায় আদালত বসিবে। মোতি ময়রা পেস্কার বাবুকে বড় থাতির করে—তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অক্তান্থ কর্মচারী ও উকীলের মূহরিরা তাহার দোকানে জলযোগ করে। মোতি রতনমণি বাবুর প্রিয় সন্দেশের নাম রাথিয়াছে 'পেস্কার-তোগ'।

আমাদের রতনমণি বাবু কি ঘুষ লইতেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মামুষ যেমন বাতাসে বাস করে, আদালতের জীবগণ তেমনি ঘুষের মধ্যে বাস করে। কিন্তু রতনমণি বাবু সম্বদ্ধে এ বিষয়ে ধিমত আছে। তাঁহার বয়ুরা বলে তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন, শক্রবা বলে ঘুষ লইবার মতো সাহস তাঁহার নাই। কিছু আমাদের মতো নিরপেক্ষ লোকের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি ঘুষ নেন এবং নেন না। অর্থাৎ সারা বছর ঘুষ নেন না। কিছু বিজয়া দশমীর পরে যেদিন আদালত থোলে, সেদিনটা তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন। সেদিন একথানা বড় রুমাল তাঁহার টেবিলের উপর পাতিয়া দেন, অর্থী, প্রাথী, দারোয়ান, চাপরাশি, আমলাগণ এমন কি অনেক জুনিয়ার উকীল পর্যন্ত সাধ্যাম্থায়ী টাকাটা সিকেটা দেয়। আদালত শেষ হইলে ভারি রুমালখানায় তোড়া বাঁধিয়া একবার মাথায় ঠেকাইয়া পকেটে ভরিয়া তিনি বাড়ী যান এবং গৃহিনীকে ডাকিয়া সন্তর্পণে তাঁহার হাতে দিয়া বলেন—'ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিও—মায়ের আশীর্বাদ।'

ইহাই রতনমণি বাবুর জীবনের রুটিন। ইহাই তাহার পঁয়ত্তিশ বছরের রুটিন, পঁয়ত্তিশকে তিন শ পঁয়ষ্টি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়—তাহার অভ্যাস, কেবল ছুটির ক'টা দিন ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই রতনমণি বাবুর আজ্ব আদালত জীবনের শেষ দিন—কাল হইতে তাঁহার পেন্সন জীবন গুরু হইবে।

আদালতের কাজ শেষ হইল মাত্র—নাজির বাবু আসিয়া রতনমণি বাবুর কানে কানে বলিলেন—পেস্কার বাবু, একবার এদিকে আসবেন। নাজির বাবুকে অনুসরণ করিয়া তিনি নাজির বাবুর আফিস ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বহুলোক সেধানে সমবেত—সবাই আদালতের কর্মচারী, নাজির, সেরেস্ডাদার হইতে চাপরাশি পর্যন্ত সবাই আছে।

তিনি নাজির বাবুকে কহিলেন—এ আবার কি ? নাজির বাবু তাঁহাকে একথানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বস্তুন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। রতনমণি বাবুর বিদায় উপলক্ষ্যে আদালতের কর্মচারিগণ একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছে মাত্র।

সকলের সম্মতিক্রমে নাজির বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মুন্সেফের পেস্কার যে ছোকরাটি স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে জনার অভিনয় করিয়া মহিলাগণের অক্ষণ ভদ্রমহোদয়গণের করতালি আকর্ষণ করিয়া থাকে, সে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া স্বরচিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল—

"সত্যই কি তুমি যাবে চলে আমাদের একা ফেলে— মোরা অসহায়—" করতালির মধ্যে সদীত সমাপ্ত হইলে নাজির বাবুর আহ্বানে বক্তারা একে একে রতনমণি বাবুর গুণ বর্ণনা ও তাঁহার বিদায়ে তাঁহাদের হুঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—আর রতনমণি বাবু মৃঢ়ের মতো বসিয়া বসিয়া সমস্ত দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন—যেন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করিতে অশক্ত।

অবশেষে সকলের বক্তব্য শেষ হইলে নাজির বাবু ছু'চার কথায় মনোভাব প্রকাশ করিতে রতনমনি বাবুকে অন্ধরোধ করিলেন। রতনমনি বাবু উঠিয়া বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক—কাল আবার দেখা হবে।' এই বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল পেস্কার বাবু অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিলে না তাঁহার কণ্ঠস্বর কি রক্ম গদগদ। লোকে যাহাই বলুক, আমরা জানি রতনমনি বাবু পেলন লইবার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই আদালতেই তাঁহার জীবন, এখানে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্তিশ বছর কাটিয়াছে, পঁয়ত্তিশ বছর ত অনেকেরই জীবনের আগস্ত, দেখান হইতে যে একদা তাঁহাকে অকমাৎ বিদায় লইতে হইবে ইহা কখনও তিনি ভাবেন নাই—আজও তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক, কাল আবার দেখা হবে।'

সভাভকে এচুর জলযোগের আয়োজন ছিল—'পেস্কার-ভোগ' সন্দেশ। জলযোগান্তে যে যাহার গৃহে রঙনা হইল—রতনমণি বাবুও নিত্যকার মতো চাদরখানা কাধের উপর ফেলিয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

পরদিনও নিত্যকার মতো বেলা দশটায় চাদরথানা কাঁধের উপরে ফেলিয়া যথন রতন্মণি বাবু বাহির হইতে উন্থত, তথন গৃহিণী বলিলেন—কোথায় চললে আবার ?

রতনমণি বাবু নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—কেন, আজ কি নতুন দেখছ না কি ? আমি দশটায় যাই তা কি জানো না ?

বিস্মিত গৃহিণী বলিলেন—তোমার যে পেন্সন হয়েছে।

কিন্তু গৃহিণীর সব কথা তাঁহার কানে পৌছিল না, অনেক আগেই তিনি গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রমথনাথ বিশীর

আদালতে পৌছিয়া রতনমণি বাবু দেখিলেন যে, শ্যামাচরণ নামে একজন জুনিয়ার কেরাণী পেস্কার পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার বহুকালের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বিসয়াছে। রতনমণি বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—ও তুমি এখানে বসেছ? আছা, ব'সো ব'সো, আমি ওঘরে বসছি। এই বলিয়া তিনি সেরেস্থাদারের ঘরে গিয়া একখানা শৃষ্ত চেয়ারে বিসয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে কেরানীকুলে ও অর্থী প্রার্থীতে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। সবাই রতনমণি বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? আবার তিনি কেন? পেসন লইয়া মায়্রেষ গুপুরটা স্বথে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিবে। নতুবা কাশীবাস করিবে—কিন্তু রতনমণি বাবুর সবই নৃতন!

সেরেন্ডাদার পুছিলেন—দাদা, আপনি এখানে যে ?

রতনমণি বাবু প্রশ্নটা ভূল বুঝিয়া বলিলেন—হাঁ, আর আদালতে বস্বো না, ছেলেমানুষদেরও একটা স্থযোগ দেওয়া চাই। তাই শ্যামাচরণকে দিলাম ওথানে বসিয়ে। ছেলেমানুষ পাছে ভূলভ্রান্তি করে—তাই আমি রইলাম মাথার উপরে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—দাও, তোমাদের হাতে বেশি কাজ থাকলে দাও, একবার দেখি।

অতিরিক্ত কাজ পাইবার আশায় তিনি মোটেই বঞ্চিত হইলেন না। অনেকগুলি থাতা ও নথী তাঁহার টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল। রতনমণি বাবু এক ম্হুর্তে নথীর ডুবজলে অন্তর্হিত হইলেন। টিফিনের ফাকে নিয়মিতভাবে টিফিন সারিয়া আসিলেন। তারপরে আবার কাজ—এইভাবে পাঁচটা পর্যন্ত চলিল। পাঁচটা বাজিলে চাদর লইয়া রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

রতনমণি বাবুর পেলন হইয়াও ছুটি হইল না। তিনি আগেকার মতই নিয়মিত সময়ে আসেন, সেরেন্ডাদারের ঘরে বসিয়া বাড়িত কাজকর্ম করেন, ছুটি হইলে আগেকার মতই বাড়ী চলিয়া যান। সবাই তাঁহাকে বড় পেন্ধার বাবু বলে, শ্যামাচরণের নাম হইয়াছে ছোট পেন্ধার বাবু। টিফিনের অবকাশে শ্যামাচরণের সঙ্গে দেখা হইলে রতনমণি বাবু তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন শ্যামাচরণ কোন ভয় নাই, মাথার উপরে আমি। আর ভয়ই বা কিসের? নথী ঠিক থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না! তবে শোন একটা গল্প বলি,

—একবার এক জজ সাহেব এল—মি: রঙ্গনাথম্। এদিকে মাদ্রাজী—যেমন রং, তেমনি চেহারা, কিন্তু মেজাজে সাহেবের বাবা! আসছে মেদিনীপুর থেকে, আমি আগেই থবর পেয়েছি; ওখানকার নাজির আমার বন্ধু কি না! সে লিথে পাঠালো—দাদা, এবারে বাঘ যাচ্ছে—এখানকার তিনটে পেন্ধারের চাকরি থেয়েছে, সাবধানে থেকো। আমি লিথে পাঠালাম, ভয় ক'রোনা—এখানে বাঘের ঘোগ আছে। জজ সাহেব ভো চেষ্টায় আছেন আমার ভূল ধরবেন—হঠাৎ যথন তথন নথী তলব ক'রে বসেন। নাং, কোন দিনও কোন খুঁত পান না। অবশেষে যাভ্যার সময়ে সাহেব বলে গেলেন—পেন্ধার বাবু, আপনার মতো 'এফিসিয়েণ্ট অফিসার' এর আগে আমি দেখিনি। তবেই তো দেখলে নথী ঠিক থাকলে কারো বাপের সাধ্য নেই কিছু বলে।

এই অত্যাশ্চর্য কাহিনী বলিয়া অবশেষে গলা থাটো করিয়া শ্যামাচরণের কানে কানে বলেন—আর একটা কথা, বিজয়া দশমীর পরে কাছারী খোলার দিন ছাড়া কথনো যেন 'দর্শনী' নিয়ো না!

রতনমণি বাবু 'ঘুষ' শব্দের পরিবর্তে 'দর্শনী' শব্দ ব্যবহার করেন। শ্যামাচরণ দব মন দিয়া শোনে—নথী ঠিক রাখিতেও তাহার আপত্তি নাই তবে শেষের উপদেশটি সে কি ভাবে পালন করিত সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ না করিলেই তাহার প্রতি স্থবিচার করা হইবে।

এই ভাবে দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস অতিবাহিত হয়। বড় পেস্কার বাবু পেন্সন লইয়াও আদালতের কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া কাজ করেন। কর্মচারীরা অপচ্ছন্দ করে না, একে তো সবাই তাঁহাকে ভালোবাসে, তা ছাড়া হাতের কাজটা তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিলে সম্পন্ন হইয়া যায়। সবাই জানে বিজয়া দশমীর পরে বড় পেস্কার বাবুর রুমালে কিছু দিতে হইবে—প্রধানতঃ কর্মচারীরাই দেয়; আগেকার মত তোড়া তেমন ভারি হয় না। রতনমণি বাবু হাসিয়া বলেন—পেন্সেনের মতো দর্শনীও আমার অর্থেক হ'য়েছে।

আসল কথা, মান্তবের জীবন ধারণের জন্ম একটা মোহের আবশ্যক। তাই একটা না একটা মোহের সে স্থাষ্টি করিয়া লয়। হাঁসের ডিমের ভিতরকার পাথীর পক্ষে বেমন ডিমের প্রয়োজন, নহিলে কোমল আঙ্গে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্থ করিবে কেমন করিয়া? মান্তবের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন একটা আবরণের। পাথীটা একটু শক্ত হইলেই থোলস ভাঙ্গিয়া আকাশে উড়িয়া যায় হংসরপে; ভগ্নমোহ মাছ্যও তেমনি কৈবল্যের আকাশে প্রমহংসরপে উড়িতে থাকে। কিন্তু তেমন সোভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? অধিকাংশের জীবন ধারণের পক্ষে মোহাবরণ অত্যাবশ্যক। এই বড় পেস্কারের ভূমিকা রতন্মণি বাবুর মোহাবরণ—ইহার ভঙ্গে হয় তাঁহার মৃক্তি, নয় তাঁহার মৃত্যু।

त्रजनमि वातूत्र (भागन नारेवात्र भारत धारा मा वरमत गाज रहेशाहि। এथन তিনি প্রায় চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ। তবু তাঁহার আদালতে আদিবার কামাই নাই। একজন চাকরে তাঁহাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়া পুরাতন চেয়ার-খানাতে বসাইয়া দেয়। দৈবাৎ চেয়ার বদল হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া ওঠেন— বলেন, আমার চেয়ারথানা গেল কোথায়। তাঁহার চেয়ার খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়—তিনি বসিয়া পড়িয়া চোথ বুঁজিয়া একটা আরামের দীর্ঘ 'আঃ' শব্দ করেন। ব্রতনমণি বাবু প্রায় অন্ধ, চোথে অল্লই দেখেন—হাতে কলম সরে না, তবু এক গাদা নথী তাহার সমূথে রাথা চাই— তিনি দেগুলি নাড়াচাড়া করেন। এরূপে অভিনয় সাঙ্গ হইলে কাছারীর শেষে আবার চাকরের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া যান। এই রক্ম চলিতেছে—হয় ভো তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাবেই চলিত—কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিশ্ব ঘটিল। সে বিল্ল আর কিছুই নয়; এক বাঙালী আই-সি-এস-যুবক জজরূপে বদলি হইয়া আসিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আদালতের সেরেস্তা প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কড়া তামাকের পাইপ টানিতে টানিতে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই জাতীয় পরিদর্শনে রতনমণি বাবুর ভয়ের কোন কারণ ছিল না-কারণ ইতিপূর্বে একাধিক জজ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই; বুড়া মান্থবের এই ছেলেমানুষিকে তাঁহারা স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন; একজন ইংরাজ জজ তো তাঁহাকে 'গ্রাণ্ড পা অব্দি কোর্ট' পদবী আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী আই-সি-এস সেরেস্ডাদারের অফিসে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রতনমণি বাবুর সম্মৃথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। वजनभि वाव छेठिया माँ ए। हेया त्मनाम कतिरानन। अक मारहव छाँ हारक অগ্রাহ্ম করিয়া সেরেন্ডাদারকে ইংরাজিতে পুছিলেন—এই বৃদ্ধ লোকটি কে ?

সেরেন্ডাদার বলিলেন—আমাদের পুরাতন পেস্কার বাবু।

ব-নির্বাচিত গল

বাঙালী জজ পাইপ কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলেন—লোকটা এখানে কেন? সেরেস্তাদার বাবু দীর্ঘ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে মধ্য-পথে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জজ বলিলেন—লোকটাকে বাহির হইয়া যাইতে বলো।

রতনমণি বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন—কর্তব্য-পরায়ণ বাঙালী জজ হাঁকিলেন—চিপ্রাশি—

চাপ্রাশি শশবান্তে ছুটিয়া আসিল। জজ বলিলেন—বাবুকো বাহার দেখ্লাও। চাপরাশি রতনমণি বাবুর হাতে ধরিয়া আদালতের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। রতনমণি বাবুর চোথ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আন্ধের চোথে দৃষ্টি নাই—কিন্তু জল আছে। কর্তব্য সমাধান করিয়া শিষ্ দিতে দিতে বাঙালী জজ থাস কামরায় ফিরিয়া গেলেন। কে বলিবে বাঙালী কর্তব্যপরায়ণ নহে ?

বাড়ী ফিরিয়া সেই রাতেই রতনমণি বাবুর বিষম জ্বর হইল—এবং অল্ল ক্ষেক্ ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। থবর পাইয়া আদালতের কর্মচারিগণ দেখিতে গেল—কিন্তু চৈত্তভ্তীন রতনমণি বাবু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার জ্বাব দিয়া চলিয়া গেল, বন্ধুরা হতাশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর মৃম্যুর্রতনমণি বাবু বিকারের ঘোরে নথীর নম্বর হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন—

৩৯৩৷২৩ মৰ্টগেজ

২১১।২৪ মোৎফরাকা

…চিপ্রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্লাও…

···হজুর, আমার নথী ঠিক আছে···

…না, না, আমি বাইরে যাবো না…

…শ্যামাচরণ, নথী ঠিক থাকলে আর কোন ভয় নাই⋯

…চিপ্রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্লাও…

···হজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে···

...ना...ना...चामि वाहेरत्र यारवा ना...

৭৭৩৷২১ থাজনা

৩১৩।২০ মৰ্টগেজ

প্রমধনাথ বিশীর

२৯১।२८ यादकत्रका...

সবাই ব্ঝিল আর কোন আশা নাই। তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—আর মৃম্যু পূর্বোক্তরূপ বকিয়া ঘাইতে থাকিল।

…না, না, হুজুর আমার নথী ঠিক আছে…

··· ৭৭৩|২১ খাজনা···

এইরূপ বকিতে বকিতে মৃমুর্ ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ভাহার বিকারের উক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ঠিক আদালত ভাঙিবার সময়ে রতনমণি বাবু শেষনিঃশাস পরিত্যাগ করিলেন। এথানকার আদালতের লীলা তাঁহার শেষ হইল। বােধ করি উচ্চতর কােন আদালতে নথী পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতিস্থ মান্থ্যের কথার চেয়ে বিকারের রুগীর কথাই এ ক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাস্যাগ্য ভক্তর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে। উচ্চতর আদালতে ভাহার নথীতে কােথাও ভুলভ্রান্তি বাহির হইবে না, আর সেথানকার জজ যতই কর্তব্যপরায়ণ হােক এই বৃদ্ধকে চাপ্রাশি দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে না, ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত।

# গদাধর পণ্ডিত

নরেশচক্র পাটের হাকিম হইয়াছে। জোড়াদীঘি গ্রামে তাহার আফিস। চাকুরিটি পাইয়া তাহার ভরসা হইয়াছিল, কলিকাতায় না হোক কোন জেলা-শহরে সে থাকিতে পাইবে। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে, জেলা তো দরে থাকুক, মহকুমাতে থাকাও ঘটিয়া উঠিল না—একেবারে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। গ্রামে থাকিবার হুকুম পাইয়া তাহার কলিকাতাবাসী মন ছুশ্চিস্তাগ্রন্থ হইয়া উঠিল-এমন কি একবার চাকুরি ইন্ডফা দিবার কথাও চিস্তা করিয়া ফেলিল, কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয়ম্বজনের উৎপাতে কোন সৎকার্য করিবার কি উপায় আছে ? তাহারা বুঝাইল, সরকারী চাকুরি হেলায় হারাইবার বস্তু নয়, বিশেষ করিয়া চিরকালই যে তাহাকে গ্রামে থাকিতে হইবে এমন নয়; চাকুরি পাকা হইলেই চেষ্টাচরিত্র করিয়া শহরে ট্রান্সফার হইলেই চলিবে—এমন কত হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামে থাকিবার কতকগুলি স্থবিধাও আছে, যেমন অনেক জিনিস খুব স্থলভ, আর অনেক জিনিস আদে মেলে না-কাজেই সে সব কিনিয়া রুণা অর্থব্যয় করিতে হয় না। আর গ্রামে সে-ই একমাত্র সরকারী চাকর, কাজেই অথণ্ড সম্মান ভোগ করিতে পারিবে—শহরে পাটের হাকিমকে চেনে কে? এই সব যুক্তির তাড়নায় আর প্রয়োজনের তাড়াতেও বটে নরেশচক্র জোড়াদীঘিতে গিয়া কাজে যোগ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিল।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যাহা তাহার বন্ধুবান্ধবেরা জানিত না, কিন্তু পাঠকের জানিতে বাধা নাই নরেশচক্র অল্লবয়স হইতেই আদর্শবাদী। ইস্কুলে পড়িবার সময়ে সে আচার্য প্রফুলচক্রের বক্তৃতাদি শুনিত ও কাগজে পড়িত। তথন হইতেই সে স্থির করিয়াছিল যে গ্রামে গিয়া দেশের উন্নতি করিবে। কলেজে ঢুকিয়া রবীক্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়িয়াছে, গান্ধীজীর 'হরিজন' নিয়মিত পড়িত। কাজেই ইস্কুলের আদর্শবাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন যে তাহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, তাও আবার পাটের হাকিম হইয়া—ইহা স্বপ্রাতীত ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের উন্নতি—এই ছিল তাহার স্বপ্ন। হঠাৎ ভাহার

মনে হইল বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কুপাপরবশ হইয়াই প্রামে তাহার চাকুরি করিয়া দিয়াছেন—প্রামের ও নিজের উভয়েরই উয়তি হইবে—'এক ঢিলে তুই পাথী' প্রবাদের বাহিরেও মরে।

এমন সময় সে শহর হইতে তাহার বাল্যবন্ধু অভয়কুমারের এক পত্র পাইল। অভয়কুমার লিথিয়াছে যে, সে আজ কয়েক বৎসর সেথানে ইস্থলের সাবইলপেক্টররূপে রহিয়াছে। শহরের অধীনেই জোড়াদীঘি প্রাম; এই পথ ছাড়া জোড়াদীঘিতে যাইবার উপায় নাই। কাজেই নরেশ যেন আগে এখানে আসিয়া তাহার বাসায় ৬ঠে—তার পরে জোড়াদীঘিতে যাইতে পারিবে। অভয়কুমারের পত্র পাইয়া নরেশ অনেকটা আশস্ত হইল—তাহা হইলে নিতান্ত দে জলে পড়িবে না। আর অভয় বাল্যকাল হইতেই বাস্তববাদী, সব দিক দিয়াই সে ছিল আদর্শবাদী নরেশের বিপরীত। নরেশ ব্ঝিল, বিদেশে নির্ভর করিবার মতো একটা লোক পাইবে। সংসারপটুতা বিষয়ে আদর্শবাদীরা বাস্তববাদীদের উপর নির্ভর করে, মনে মনে তাহাদের স্বর্যা করে—ওইখানে বাস্তববাদের জিত।

#### 2

জোড়াদীঘিতে আসিয়া নরেশচন্দ্র একেবারে ম্যড়িয়া গেল। এতদিন সে সাহিত্যের ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়া পল্লীকে দেখিত, পল্লী বড়ই মনোরম লাগিত। এবারে প্রথম বান্তবে পল্লী দেখিল, সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে যাহার কোন মিল নাই। তাহার আরও ধারণা হইয়াছিল, সে যথন পল্লীর প্রতি সহাত্মভূত্তি লইয়া আসিতেছে, পল্লীবাসীরা তাহাকে হ'হাত মেলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। এই সাহেবী পোশাকধারী ইংরাজি শিক্ষিত বিদেশী যুবককে গ্রামের লোক এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দ্র হইতে লোকে তাহাকে সেলাম করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের টান নাই, সরকারী চাকুরির মোহ মাত্র আছে। এমন যে হইবে বন্ধু অভয়কুমার ইঞ্গিতে বলিয়াছিল কিন্তু আদর্শবাদী নরেশ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

গ্রামের জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ীতে সে আশ্রয় পাইয়াছে। জমিদারবার্ কলিকাভায় থাকেন, কাজেই বৈঠকখানায় তাহার একাধিপভ্য। কলিকাভায় থাকিতে গ্রামের যে বর্ণনা পাইয়াছিল তাহার কতক অংশ সভ্য বলিয়া ব্ঝিল। থান্থবস্ত যে এত স্থলত হইতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। কাজ তাহার সামান্তই, অধিকাংশ সময় সে বই ও থবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া দেয়। গল্পগুল্ব করিবার বা আড্ডা দিবার মতো লোকের সঙ্গে এখনো তাহার আলাপ হয় নাই।

একদিন সকালে সে বিসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি লোক তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া সাহাঙ্গে প্রণিপাত করিল। লোকটা রুদ্ধ, শরীর কুশ, মাথাভরা টাক, পরণে মলিন একথানি থাটো ধুতি।

লোকটি প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—হজুরের জন্ত কিছু তরকারী এনেছি। নরেশ দেখিল, ঝুড়ির মধ্যে কুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ।

নরেশ বলিল—তা বেশ করেছ, এর দাম কত?

বৃদ্ধ মৃত্ হাসিয়া বলিল—এ আমার ক্ষেতের তরকারী—দাম আর কি ? তা ছাড়া হুজুরের কাছে থেকে কি দাম নিতে পারি ?

বিষ্মিত নরেশ বুঝিতে পারিল না এই অন্থগত লোকটি কে ? সে শুধাইল—
ছুমি কে ? তোমাকে তো আমি চিনি না।

র্দ্ধ বলিল—হজুরকে আমি খুব চিনি। আপনি মহামান্ত ইন্সপেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত অভয়কুমার রায়ের বন্ধু। হজুর, আমি এখানকার পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

এতক্ষণে নরেশের মনে পড়িল, অভয়কুমার তাহাকে এখানকার পাঠশালার কথা বলিয়াছিল বটে। অভয় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পাঠশালার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিও। হেড পণ্ডিত বেজায় ফাঁকিদার। সে আরও বলিয়াছিল, গ্রামের উয়তি করিবার আশা ছাড়িয়া দাও। ও সব তোমার আমার কর্ম নয়। যদি পাঠশালার পণ্ডিতটাকে একটু শাসনে রাখিতে পার, তবেই অনেক করা হইবে। নরেশ গুধাইয়াছিল, পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মানিবে কেন? অভয় বলিয়াছিল, আরে তুমি যে সাহেবী পোশাক পর তাহাই যথেই। বিশেষ সে যথন জানিবে যে তুমি আমার বয়ু, তথন আমার চেয়ে তোমাকে বেশী করিয়া মানিবে। নরেশ দেখিল তাহার কথাই সত্য। সে পাঠশালার সন্ধান লইবার আগেই পাঠশালা তাহার সন্ধান করিয়া লাউ এবং কুমড়ো লইয়া ভেট করিতে আদিয়াছে।

### প্রমথনাথ বিশীর

নরেশ বলিল—পণ্ডিত মশাই, এ সব তো আমি নিতে পারি না। ৫ যে প্রকারান্তরে ঘুষ নেওয়া।

এ রক্ম কথা পণ্ডিত জীবনে প্রথম শুনিল। সে একেবারে বিসিয়া পড়িল। হাত জ্যোড় করিয়া বলিল—হজুর, ঘূষ দেওয়া বেআইনি এ কথা আমি জানি। কিছ লাউ কুমড়ো কোন কালেই ঘূষ নয়, বিশেষ সবাই এসব জিনিস নিয়ে থাকেন।

নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্ত, আর এসব তো এগানে খুব সন্তা!

পণ্ডিত সপ্রতিভাবে বলিল—দেই জন্তই তো এনেছি হুজুর। দামী জিনিস দেওয়ার মতো কি আমার অবস্থা?

এই স্ত্র অবলম্বন করিয়া সহজেই পণ্ডিতের আর্থিক অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। নরেশ বলিল—আপনি বস্তন। এই বলিয়া সে একটা মোড়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিতকে কিছুতেই বসাইতে পারিল না। পণ্ডিত ক্রমাগত বলে —ছজুর আমার অন্নলাতা, পিতৃতুল্য—তাঁহার সম্মুথে কি বসিতে পারি?

নরেশ ওধাইল-পণ্ডিত মশাই, আপনার স্থালারি কত ?

এখন 'খ্যালারি' কথাটা পণ্ডিত কোন জন্মে শোনে নাই—কি উত্তর দিবে ?
নরেশ তাহার অজ্ঞা ব্ঝিতে পারিয়া ব্যাগ্যা করিয়া শুধাইল—আপনি
পান কত ?

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, চার টাকা।

চার টাকা। ব্যাপারটা প্রাপ্রি ব্ঝিতেনা পারিয়া নরেশ শুণাইল—মাসে? পণ্ডিত বলিল—মাসে আর পাই কই হুজুর? পাঁচ, ছ'মাস অন্তর টাকা আসে। এবারে তো এগার-মাস বাকি পড়েছে।

চার টাকা বেতন, তার আবার এগার মাস বাকি! নরেশের মাথা যুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বৈঠকথানার কড়িকাঠ কাঁক হইয়া তাহার যত সদিচ্ছা ও প্রামোন্নয়ন-স্পৃহা সোজা নির্বাণলোকের দিকে প্রস্থান করিল।

নরেশ এবারে পুছিল-ভবে আপনার চলে কি ক'রে ?

পণ্ডিত বলিল-এই ক্ষেত্রথামার ক'রে, লাউ বেগুন লাগিয়ে।

ক্ষেতথামারের কথাটা নরেশের মন্দ লাগিল না, কারণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাহালীকে এই পরামর্শ বহুবার দিয়াছেন। কিন্তু পড়া কথন হয়? তাহার সমাধান তো আচার্যদেবের বক্তৃতায় নাই। কাজেই সে পুছিল—ক্ষেত খামার করা মন্দ নয়, কিন্তু পাঠশালার কাজে অস্ত্রবিধা হয় না ?

পণ্ডিত বলিল—পাঠশালার কাজে অস্কবিধা! পাঠশালা আছে বলেই তো স্কবিধা হয়, ছেলেগুলোকে নিয়ে লেগে যাই।

- -তবে পড়ান কখন ?
- ওই কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, শশার মাচায় অনেক শশা ফলেছে। আমি বললাম— ওরে নস্ক, দেখত ক'টা শশা। নস্ক গুণে এলো তিন আর চার সাত, আর পাঁচ বারো, আর আট কুড়ি। যোগ শিক্ষা হ'ল। আবার ধরুন, যে দিন শশা তুলতে হবে সেদিন বিয়োগ শিক্ষা হ'ল। কুড়িটা শশার মধ্যে বারোটা তোলা হ'ল—থাকলো আটটা।

দেশজ কিণ্ডারগার্টেনের নম্না পাইয়া নরেশ কোতূহলী হইয়া উঠিল। পুছিল—আর গুণ, ভাগ ?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—ততদিন কোন ছাত্রই পাঠশালায় থাকে না। তার অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে নিজের ক্ষেত-থামারে লেগে যায়।

- —আপনার এই পড়াবার রীতি ইন্সপেক্টর সাহেব জানেন ?
- —বিলক্ষণ! সেবারে যথন আমি শশার ক্ষেতে যোগ শিক্ষা দিচ্ছিলাম, ছজুর হঠাৎ সাইকেল করে এসে উপস্থিত। অমনি বিয়োগ শিক্ষাও দিলাম। তেত্তিশটা শশার মধ্যে তেইশটা তুলে হজুরকে ভেট দিলাম। হজুর সে কি খুশি!

এই পর্যস্ত বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—হজুর, একদিন পাঠশালায় পায়ের ধূলো দেখেন।

নরেশ বলিল—অবশ্যই একদিন যাবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি কর্তব্যকার্যে অবহেলা করছেন।

নরেশের কথার সম্যক মর্ম ব্ঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়তো কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু কি যে তাহার কর্তব্য এবং কিভাবে যে সে তাহা অবহেলা করিতেছে ব্ঝিতে না পারিয়া হজুরকে পাঠশালা দর্শনের জন্ম বারংবার অন্থরোধ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পত্তিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নরেশের মোহ-যবনিকার একপ্রান্ত কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎসত্তেও তাহার বার বার মনে হইল— লোকটা জাতিগঠনকার্যে বিষম অবহেলা করিতেছে, ইহার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, যে কাজের মাসিক বেতন চার টাকা এবং তাহাও এগার মাস বাকি পড়ে—সে কাজের অবহেলার অভিযোগ একেবারে অচল। তাই কেহ অভিযোগও করে না, মাহিনাও মিটায় না—অনেক দিন হইল একটা বোঝাপাড়া হইয়া গিয়াছে। শৃশু উদরের উপর কাহারো দাবী নাই—সে দাবী যতই না কেন মহৎ হোক।

#### 9

বাজারের কাছে ছোট একথানি চারচালা ঘরে গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালা বিদিয়াছে। চারচালাথানার থড় জীর্ণ, মেঝে কাঁচা, বেড়া ভাঙ্গা। তারই মধ্যে কোন রকমে তিনটা ভাগ। একদিকে চিনি, বাতাসা, গুড় প্রভৃতির ছোট একথানা দোকান। সেথানে গদাধর পণ্ডিত উপবিষ্ট; হাঁটু পর্যন্ত ধূতি, কাঁধের উপরে একথানা গামছা, গলায় মলিন উপবীত, হাতে একথানা ছড়ি। সেই ছড়িথানাই বোধ করি পণ্ডিতের পাঠশালার রাজদণ্ড। কিন্তু দেখানা দিয়া যে কেবল ছাত্র তাড়না চলে এমন মনে করিলে ভুল হইবে; ছাত্র তাড়নায় অবশ্য সেটা লাগে—কিন্তু এখন দোকানের মাছি তাড়াইবার কাজে নিযুক্ত। গদাধর বিদ্যা বিপ্রাহরিক নিদ্রার আমেজে চুলিতেছে, আর মাঝে মাঝে অমুচ্চম্বরে বলিতেছে—পড়, পড়। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ উচ্চারিত—ভাহারা, গুটি আট-দশ বালক, মাঝথানের ঘরে হুটোপাটি করিতেছে। তৃতীয় ঘরটায় কয়েকটা গোক্ব বিদ্যা রোমন্থনকার্যে নিরত। পাঠশালার অন্বে বিখ্যাত সেই শশার মাচা—সেখানে ছাত্রা যোগবিয়োগ শিক্ষা পাইয়া থাকে।

একদিন হুপুর বেলা নরেশচন্দ্র পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হুইল। তাহাকে দেখিয়া গদাধর শশব্যন্তে উঠিয়া পাশের দোকান হুইতে একটা মোড়া আনিয়া দিয়া বলিল—বস্তুন, ভুজুর। তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—একেবারে থবর না দিয়ে—

নরেশ বলিল—ইচ্ছে করেই থবর না দিয়ে এসেছি—কি রকম কাজ চলে দেখবার জভো।

তারপর দোকানথানার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি, দোকানও চালান নাকি? গদাধর পণ্ডিত বলিল—আজে, না চালিয়ে করি কি ? ছেলেমেয়েতে চারটি। বিশেষ, এতে ছেলেদের মণকিয়া, সেরকিয়া শিথবার সাহায্য করে।

**—কই, আপনার ছাত্রসব কই** ?

পণ্ডিত হাঁকিয়া উঠিল—ওরে নন্ত, গদা, রতা, পল্তা—সব কোথায় গেলি? হজুর এসেছেন যে, সেলাম ক'রে যা।

কিন্তু পণ্ডিতের আদেশ সন্ত্তেও কেহু আসিল না। আসিবে কে ? ছাত্রেরা কেহুই নাই।

পণ্ডিত বলিল—ছজুর, সবাই ছিল। আপনার সাহেবী পোশাক দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। দ্র্, দ্র্—

শেষোক্ত সাবধান-বাণী একটি কুকুরের প্রতি।

নরেশ বলিল—ও ঘরটাতে আবার গোরুও ঢুকিয়েছেন দেখছি।

গদাধর হাদিয়া বলিল—ঠিক তা নয়, আমরাই গরুর ঘরে ঢুকেছি।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পুরানো পাঠশালা ঘরখানা ও বছর পুড়ে যায়। সদরে লেখালিখি করে ঘর তুলবার টাকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে, এজন্তে বারো টাকা দেবেন। কিন্তু ছ' বছর হ'যে গেল—টাকা এলো না। কাজ তো চালান চাই। তখন বাজারের দোকানদারদের ধরলাম। তারা এই ঘরখানা তুলে দিল। সর্ত এই হ'ল যে, এর একখানা কামরায় তাদের গোরুগুলো থাকবে। কাজেই হুজুর, এ-ঘরে ওদেরও যে অধিকার, আমাদেরও সেই অধিকার।

পার্ঠশালার আছন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নরেশের কেমন বিভ্রান্তি ঘটিল। যে শিক্ষাস্থ্রের একটা দিক সে বিশ্ববিভালয়ে দেখিয়াছে, তাহারই অপর দিকটা যে খড়ের জীর্ণ চারচালায় আসিয়া পর্যবিদ্যত—যাহাতে গরু ও মান্ত্র্যের সমান অধিকার—ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু কেন জানি না তাহার মনে হইল, ইহার জন্ম এই পণ্ডিতই দায়ী, আর কেহ নয়।

গদাধর বলিল—হজুর, ঐ আমার শশার মাচা—ওথানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিথে থাকে। একবার দয়া করে পদার্পণ—

নরেশ ক্রেদ্ধভাবে বলিল—না থাক, আর দরকার নেই।

সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাদায় চলিয়া গেল। বাদায় গিয়া সে অভয়কুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠশালা ও পণ্ডিতের দমস্ত ব্যাপার জানাইল

প্রমথনাথ বিশীর

এবং মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, এ সমন্তের জন্মই পণ্ডিত দায়ী। তাহাকে অবিলম্বে পদ্চুত না করিলে জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। যেন ওই গদাধর পণ্ডিতই জাতি-গঠনের পথে এরাবতের বাধা স্পষ্টি করিয়া দণ্ডায়মান। যেন ওই একটিমাত্র বাধা অপস্তত হইলেই জাতীয় জীবনের জাহ্নবীধারা অনর্গল গতিতে প্রবাহিত হইবে। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে দিয়া নরেশ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। জাতির প্রতি কর্তব্য যেন তাহার সমাপ্ত হইল।

আটদশ দিন পরের কথা। একদিন বিকালবেলা নরেশ বেড়াইয়া ফিরিতেছে। গ্রামের এ দিকটায় সে ইতিপূর্বে আসে নাই। একজনকে পুছিল —ওই বাড়ীটি কার ?

লোকটা বলিল—ওটা গদাধর পগুতের বাড়ী।

নরেশের কোতৃহল হইল গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীথানা একবার দেথিয়া আদে। দে বাড়ীর কাছে গিয়া দেথিল, বাড়ী তো ভারি। জীর্ণ থান ছই থড়ের ঘর—চারিদিকে আগাছার জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। দে দাঁড়াইয়া গদাধর পণ্ডিতের নাম ধরিয়া ডাকিতে স্কর্ফ করিল। পাঁচ সাতবার ডাকিবার পরেও কোন উত্তর আসিল না, অথচ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া লোকের আভাস পাও্য়া যাইভেছে। গদাধর পণ্ডিতের গার্হস্য জীবনের পরিচয়লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে বেড়া ধাকাইতে স্ক্রক করিল। তথন ছোট্ কাঠের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং ভিভর হইতে গদাধর পণ্ডিত বলিল—ভজুর, বেড়া ধাকাবেন না, বেড়া পড়ে যাবে।

নরেশ রুইভাবে কহিল (সে দিনের পর হইতে সে পণ্ডিতের উপর রাগিয়া আছে)—ভিতরে কি করছেন? আহ্বন না। এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি—
আছে।ভদ্রনোক তো!

পণ্ডিত বলিল—ডাক শুনছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই। অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন ?

গদাধর বলিল—আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্ত্রীর পালা অভিনয় করছি।
নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ঠাটা করবার আর লোক
পেলেন না?

 একটু চুপ করো তো। ছজুরকে বলবো না তো কাকে বলবো? এবারে ছজুর জানলেন—দেখো এবারে কাপড় মেলে কি না।

এ পর্যন্ত বলিয়া সে পুনরায় নরেশকে লক্ষ্য করিয়া শুরু করিল—ছজুর, স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের ছ'খানা বস্ত্র, ছ'খানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানা কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ একখানা ধুতির ছুই দিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হ'য়ে খাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম, হুজুর! এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।

বাসায় আসিয়া একখানা ধৃতি চাকরের হাতে দিয়া সে পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বাঙ্গালা দেশের লোক সে, দারিদ্রা দেখিয়াছে, দারিদ্রোর নগ্নরূপও দেখিয়াছে—কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার এমন পৌরাণিক প্রয়াস যে ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। হাসির ছটায় দারিদ্রা যে কি মর্মান্তিক তাহা এই প্রথম সে দেখিল। আজকার ঘটনায় গদাধর পণ্ডিতের সম্যক চেহারা তাহার চোথে পড়িল। এমন হত-দবিদ্রের হাতে যাহারা জাতিগঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে—দোষ সেই জাতির। গদাধর পণ্ডিতকে সমস্ত দায়িত্ব-মৃক্ত বলিয়া এবারে তাহার ধারণা হইল। তাহাকে বর্থান্ত করিবার জন্ম চিঠি লিথিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার আক্ষেপ হইল। ছির করিল, কালকার ডাকেই অভয়কুমারকে স্ব ঘটনা লিথিয়া জানাইবে—পণ্ডিতের চাকুরির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

এই ঘটনার পরে সে আর কথনো গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালায় বা বাড়ীতে যায় নাই, পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তাহার কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমন সময়ে সে একদিন অভয়কুমারের চিঠি পাইল। অভয়কুমার পণ্ডিতের কার্যে অবহেলার বিষয়ে তাহার সঙ্গে একমত। সে লিথিয়াছে যে, আমি গদাধর পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। শীদ্রই অভ্য পণ্ডিত যাহাতে ওথানে নিযুক্ত হয় তাহার ত্রুটি করিব না, আর তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া এদিকে দৃষ্টি দিয়াছ এজভা ধভাবাদ জানিবে। চিঠিথানা পড়িয়া নরেশ একেবারে বিসয়া পড়িল। তাহার বিতীয় পত্র কি

যথাসময়ে পৌছায় নাই? গড়িমসি করিয়া চিটি লিখিতে ছু'চার দিন বিলম্ব হুইয়া গিয়াছিল। এখন সে গদাধর পণ্ডিতকে কি বলিবে? তাহার জক্তই যে পণ্ডিতের চাকুরি গেল—ইহা তো বুঝিতে বাধিবে না। এখন উপায় কি? পণ্ডিত অবশ্য কাজকর্ম কিছুই করে না, কিন্তু চার টাকা মাহিনার এগার মাস বাকি পড়িলে কি থাইয়া কাজ করিবে? ছেলেমেয়ে, স্ত্রীপুরুষে যে তাহারা ছয়টি প্রাণী! আদর্শবাদের ঝোঁকে সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিল!

পরদিন সকালবেলা নরেশ একাকী বদিয়া আছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবে গদাধর পণ্ডিত আদিয়া উপস্থিত। নরেশ পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু সে পথ ছিল না।

পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—হুজুর, আমার চাকুরিটা গিয়াছে। এবারে বোধ হয় আমার হুরবস্বা ঘুচবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। এরকম তৃপ্তির হাসি নরেশ ভাহার মুথে আর কথনো দেখে নাই।

পণ্ডিত গদগদ কণ্ঠে বলিয়া চলিল—ইচ্ছে থাকলেও চাকুবিটা ছাড়া সম্ভব হয় নি। তিন পুরুষ হ'ল আমরা এই কাজ করছি। সে কি সহজে ছাড়া যায়? অথচ জানতাম, একটু নড়াচড়া করলেই ছ'পয়সা বেশি আনতে পারি। এবারে সেই স্কুযোগ মিল্লো।

নরেশ অপরাধীর কঠে বলিল—তা এ কথা আমাকে জানাবার কারণ কি ?
পণ্ডিত বলিল—শুনছিলাম হুজুরের একজন পাচক ব্রাহ্মণের দরকার।
আমি তো ব্রাহ্মণ, ভাবলাম একবার জেনেই আসি—এখন তো আর পাঠশালার
হাঙ্গামা নেই।

নরেশ ইহার কি উত্তর দিবে ? পণ্ডিতের কথায় তাহার আদর্শবাদের মাথায় 'এটম বোম' নিক্ষিপ্ত হইল। যে-দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচকর্ত্তিকে শ্রেয়: মনে করে, মনে করে এবার ভাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—দে দেশের কি আর ভবিয়ুৎ বলিয়া কিছু আছে!

সে তথন পণ্ডিতকে একটা ছুতানাতা করিয়া বিদায় দিল। আর সেই রাত্তেই সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। কলিকাতায় পোঁছাইয়াই চাকুরিতে ইন্ডফা পত্র পাঠাইয়া দিল। তারপরে আর কথনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ করে, বেতন মোটা।

# সিন্দুক

পাশের ঘরে সন্থ মৃত রামবাবুর দেহটি পড়িয়া আছে, আর এ ঘরে তাঁহার চারি পুত্র পিতার সিন্দুকটি জড়াইয়া পড়িয়া আছে, নড়েও না চড়েও না। দৃশ্টটি সময়োচিত নয়, কিন্তু সংসারে সময়োচিত কয়টা ঘটনা ঘটে? রামবারু বিপত্নীক, কাজেই কাঁদিবার আসল লোকটি ছিল না; আর যাহাদের কাঁদিবার কথা তাহাদের বিষয় তো উল্লেখ করিলাম। শাশানে যাইবার সময় অতিক্রান্ত হয় অথচ পুত্রদের সেদিকে দৃষ্টি নাই, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী উল্লোগী হইয়া মৃতদেহ সংকারের জন্ম লইয়া গেল—পিতৃশোকাতুর পুত্রেরা পৈত্রিক সিন্দুকটি বুকে জড়াইয়া মৃতবং পড়িয়া রহিল।

বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে সিন্দুকটি সামান্ত নহে। বাস্তবিক, সিন্দুকটির একটু ইতিহাস আছে, অথবা সিন্দুকটিই ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই কাহিনীর বর্ণনীয়।

রামবাব্ প্রামের মধ্যে ধনী; তাঁহাকে গাঁয়ের লোক মানে, পাঁচ গাঁয়ের লোক চেনে, দশ গাঁয়ের লোকে ধনীর দৃষ্টান্ত দিতে হইলে একবাক্যে রামবাব্র উল্লেখ করে। কিন্তু রামবাব্র ধনের মূলে কি—নিশ্চয় করিয়া কেহ জানে না। তালুক মূলুক জমিদারী নাই; ক্ষেতথামার জমিজমা যাহা আছে তাহাতে সংসার চলে কিন্তু সংসারে ধনী নাম অর্জন চলে না; ব্যবসাবাণিজ্য রামবাব্র নাই; লগ্নীকারবার বা তেজারতি আছে বলিয়াও কেহ জানে না। এ ছাড়া বাকি থাকিল পৈত্রিক ধন আর গুপু ধন। ও-ছটির বিষয়ে অয়মান চলে, প্রমাণ চলে না। কিন্তু পরের ধন সম্পর্কে অয়মান যেমন সচল, প্রমাণ তেমনি অচল। কাজেই বিনা প্রমাণে রামবাব্র ধনখ্যাতি ব্যাবিলনের শৃন্তোভানের মতো সকলের বিশায় ও বাহবা উদ্রেক করিয়া বিরাজমান; শৃন্তোভানের ফুলগুলি এত উচ্চে বিকশিত যে স্বভাবতঃই তাহাকে কল্লব্রক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এতৎসত্বেও সত্যের থাতিরে বলিতে হয় যে রামবাব্র কোন ধন ছিল না বলা চলে না, তাঁহার মূলধন ঐ সিন্তুকটি।

প্রমধনাথ বিশীর

বান্তবিক এত বড় সিন্দৃক একালে দেখা যায় না, সেকালেও কদাচিৎ দেখা যাইত—এই সিন্দুকের তুলনা দিতে হইলে এক সিন্দবাদের বিখ্যাত সিন্দুকটি ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক ঘরের আধখানা জুড়িয়া বিরাজ করে। মোটা মোটা লোহার পাত দিয়া আগাগোড়া জড়ানো; ভিতরে পাঁচ সাতটা লোক অনায়াসে গুড়ি মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। আর তালাটাই বা কত বড়ো! একটা মান্থবের আন্ত মাথার মতো। সিন্দুকের সারা গায়ে সিন্দুর আর চন্দনের দাগ—কত বছরের পুরাতন, কত বিচিত্র রকমের চিক্ছ!

এই সিন্দুকটি যে রামবাবু কি স্ত্রে পাইয়াছিলেন লোকে জানে না। খুব সম্ভবত: পৈত্রিক স্ত্রে প্রাপ্ত। গ্রামের বৃদ্ধদের মূথে শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামের নদীটি যথন সচল ছিল, সে বহু বছর আগেকার কথা, তথন নদী দিয়া বছ় বছ় পালোরী নোকা যাতায়াত করিত। তথন নবাবী আমল—একবার ঢাকা হইতে মূর্ণিদাবাদগামী একখানি নবাবী বজরা ঝড় উঠিয়া এখানে নদীর বাকে ছবিয়া যায়। সেই নোকায় নাকি মোহর-ভরা এই সিন্দুক ছিল। রামবাবুর কোন প্রপুরুষ জল হইতে এই সিন্দুকটি উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। সেই হইতেই ভাঁহার ঐশ্রের স্ত্রপাত।

অন্তান্ত কিম্বদন্তীর মতো হয় তো এ ঘটনাও সত্য নয়, বিশেষ রামবাবুর অতীত বা বর্তমান ঐশ্বর্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকে এত তলাইয়া বোঝে না—সিন্দুকটাই কি যথেও প্রমাণ নয়? প্রামের মধ্যে যাহারা স্ক্র্ম হিসাবী তাহারা সিন্দুকের বর্ষকল ক্ষিয়া বহুবার বহু রক্ষে হিসাব ক্রিয়াছে—মোহর ভতি হইলে কত? টাকায় ভতি হইলে কত? আর কোম্পানীর কাগজে ঠাসা হইলেই বা কত মূল্য রামবাবুর ঐশ্বর্যে। আর এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সিন্দুকটা শ্তা—তাহা হইলে তো রামবাবুকে ঐক্রজালিক বলিতে হয়—শৃত্য সিন্দুকে এরূপ থ্যাতির পূর্ণতা! ঐক্রজালিকেরও মায়া বিস্তারের জন্ত একথানা শুক্ষ হাড়ের প্রয়োজন হয়।

রামবাব্র গ্রামের নাম জোড়াদীঘি। জোড়াদীঘিতে একবার পর পর ডাকাতি গুরু হইল। ডাকাত অন্ত গ্রামের। জোড়াদীঘির লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাকাতের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার উপায় নাই—তাহাদের বন্দুক আছে, ঢাল শড়কি আছে। এ সব না হইলে ডাকাতের দলকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা কোথায়? তথন গাঁয়ের লোক কাঁদিয়া আসিয়া রামবাবুর পায়ের উপর পড়িল,—বলিল—কর্তা, আর তো সহু হয় না, একবার দিন্দুকটা খুলে কিছু বের করুন, তুশমনদের আমরা দেখে নিই।

রামবাবু সব গুনিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, একটা খড়কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা হ'লে সিন্দুক খুলতেই হ'ল দেখ্ছি।

গাঁয়ের লোক আশ্বন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু সিন্দুক থুলিবার আর প্রয়োজন হইল না—যে কারণেই হোক ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল।

প্রামের লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ছশমনেরা এবার থবর পেয়েছে যে কর্তা এবারে সিন্দুক খুলবেন। সিন্দুকের নামেই ছশমনদের এমন ভয় জানিয়া গাঁয়ের লোক খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সিন্দুকের উপরে তাহাদের আস্থা বাড়িয়া গেল।

আর একবারের কথা। বন্তা হইয়া ক্ষেত-খামার ভাসিয়া গেল। লোকে রামবাব্র কাছে আসিয়া বলিল—কর্তা, সিন্দুক না খুললে তো প্রাণে মরি।

রামবাবু বলিলেন—সে কথা ঠিক। এ রকম ক্ষেত্রে সিন্দুক না খুললে আর কবে খুলবো।

কিন্তু খুলিবার প্রয়োজন হইল না। ছু'একদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরণের জন্ম সদর হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—না, এরা আমাকে খরচ করতেই দেবে না দেখছি।

সকলে বলিল—ছ:থ করবেন না, হুজুর, অসময়ের জন্ত আপনার সিন্দুক থাকুক। রামবাবু দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন—তোমরা যথন চাইছো, তাই থাক—সিন্দুকের উপরে সকলের ভক্তি বাড়িয়া গেল।

সিন্দুকটাকে লইয়া রামবাবু কিছু ঘটা করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা স্থান করিয়া গরদের ধূতি চাদর গায়ে সিন্দুকের সন্মুথে বসিয়া পৃজার্চনা করিতেন এবং অবশেষে সিন্দুকটাকে ধূপ দীপ লইয়া আরতি করিতেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সিন্দুকটাকে বটের পল্লব দিয়া সাজাইতেন আর বিজয়া দশমীতে সিন্দুকটিকে আগাগোড়া সিন্দুর ও চন্দন ঘারা আলিম্পিত করিতেন। বাড়ীর চাকরবাকর ও আত্মীয়-পরিজন মৃশ্ধবিশ্বয়ে কর্তার কাও দেখিত।

এই আব্হাওয়ার মধ্যে রামবাব্র পুত্রগণ বাড়িয়৷ উঠিতে লাগিল।
তাহার চারি পুত্র। পুত্রেরা বয়:প্রাপ্ত হইয়াই বুঝিতে পারিল ওই সিন্দুকটাই
তাহাদের পরিবারের হৃৎপিশু। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের
গতিবিধি সিন্দুকের কাছে ক্রমেই সন্দেহজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। রামবাব্
দেখিতে পাইলে বলিতেন—উছ, ওদিকে না, য়াও পড়ো গে! পুত্রেরা ছুটিয়া
পলাইত। তাহারা এক আধবার গোপনে সিন্দুকটা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।
কিন্তু লোহ-আবরণ নির্দয়, আর চাবিও অলভ্য। বান্তবিক তাহার চাবি যে
কোথায় তাহা কেইই জানিত না, রামবাব্র সতর্কতা অসীম। নিরুপায় পুত্রেরা
ভাবিত—এখন না হোক, একদিন সিন্দুকের রহস্ত-উদ্ধার হইবেই পিতার
মৃত্যুর পরে।

সেই বহু প্রতীক্ষিত গুভদিন আজ সমাগত। পুত্রগণ সিন্দ্ক জড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু চাবি কোথায়? কেহই জানে না। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ খুঁজিতে যাইতে রাজী নয়—কি জানি অপরে কি করিয়া বসে। কাজেই অধিকার সাব্যক্ত করিয়া সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। হয় তো এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রয়োপবেশনে মরিতে হইত, দিনে দিনে, তিলে তিলে। এমন সময়ে গভীর রাত্রে শাশানবন্ধুগণ ফিরিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড একটা চাবি পুত্রদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিল,—বলিল—কর্তার কোমরে ছিল। পুত্রগণ চাবি লুফিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।

তথন দেই গভীর রাত্রে ক্ষীণ দীপালোকমাত্র সহায়ে রামবার্র চারিপুত্র বহুকালের রহস্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল। তালার চাবি ঘুরাইতেই থটু করিয়া শব্দ করিয়া হুর্জন্ন তালা খুলিয়া গেল। চার জনে মিলিয়া আট হাতের শক্তিতে সিন্দুকের গুরুভার ঢাকনা তুলিল এবং সকলে একসঙ্গে দীপালোক তুলিয়া ভিতরে তাকাইল! সিন্দুক শৃন্ম! কোপাও কিছু নাই! নাঃ, এ তাদের চোথের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। চারিজন ভিতরে নামিয়া পড়িয়া ডুবারি যেমন করিয়া রত্ন সন্ধান করে তেমনি করিয়া হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। সত্যই কোপাও কিছু নাই। এমন সময়ে একখানা কাগজের টুকরা দেখিতে পাইল। চারজনে সেখানা লুদ্ধের মতো লইয়া বাহিরে আসিল। ছোট্ট একখানা কাগজের চিরকুট। দীপালোকে দেখিল—তাহাতে পিতার হস্তাক্ষর। চার

পুত্র একদক্ষে চার-কণ্ঠম্বরে তাহা পাঠ করিল। কাগজে রামবাবুর হন্তাক্ষরে লিখিত—"বাপু সকল, আমার মৃত্যুর পরে সিন্দৃক খুলিলেই দেখিতে পাইরে সিন্দৃক খুল। সিন্দৃক যেমন, আমার অদৃষ্টও তেমন—ছই-ই শুল্প। কিন্তু বুদ্দি একেবারে শূল্প নয়। দেখ না, সিন্দৃক লইরা কেমন আসর জমাইরা গেলাম। এখন তোমরা যদি বুদ্দিমান হও তবে ইচ্ছা করিলেই আমার স্থনাম ও দনগোরব বজায় রাখিতে পারো। তোমাদের কাজ শুধু ধনাপবাদ পরিপাক করা। সব অপবাদের প্রতিবাদ করিবে—কেবল ধনাপবাদ ছাড়া। ছুমি বে ধনী, অপরের এই বিশাসই প্রকৃত ধন। ইহাকে রক্ষা করিতে সামাল একটুখানি বুদ্দি ও কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন নাই। প্রমাণ—আমার সিন্দৃক। তোমরা ধনী—অপরের মনে এই বিশাস আমি স্থাপন করিয়া গেলাম। ইহাই তোমাদের একমাত্র পৈত্রিক সম্পন্তি। এখন ইহাকে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের দায়িব। পিতার কর্তব্য আমি পালন করিয়া গেলাম। ইতি নিঃম্ব কিন্তু ধনাপবাদগ্রন্ত পিতা।"

চারিপুত্র পিতার পত্র পড়িয়া মৃঢ়ের মতো বসিয়া নীরবে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেবল জ্যেষ্ঠের মাথায় স্থরহৎ টাক বলিয়া সে কনিষ্ঠের চুল ছিঁড়িতে থাকিল। ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম কথা রামবাবুর পত্রে থাকা সত্ত্বেও পুত্রদের মনে পিতার সম্বন্ধে যে-সব অব্যক্তভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়:—কারণ জগতে এখনো পিতৃভক্ত পুত্রের অভাব ঘটে নাই।

### ভিমিঞ্জিল

আর কিছুই নয়, শুধু একথানি পত্ত পাইয়াছি, পোষ্টকার্ডের থোলা পত্ত, এবং সেই হইতে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি। আমার ভাবনা-চিন্তার ধারা অনেকক্ষণ হইল সমাধানহীনতার অকূল সিন্ধুতে আঅসমর্পণ করিয়াছে, কাজেই চিন্তা করিবারও আর কিছু নাই, কেবল মাথা ঘ্রিতেছে এবং ব্ঝিতে পারিতেছি যে পৃথিবীও ঘুর্ণনশীল।

পণ্ডিতেরা বলেন যে মান্নযের হৃষ্কৃতি জন্মান্তর অতিক্রম করিয়াও দেখা দিয়া পাকে—একদিন না একদিন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। স্কৃতিরও কি এই নিয়ম না কি ? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত নহেন। স্কৃতি কি আমার হিসাবে কিছুই জমা নাই, তবে তাহারা দেখা দেয় না কেন ? এ পর্যন্ত দেখা দিল না কেন ? পূর্বতন হৃষ্কৃতি তো মাঝে মাঝেই দেখা দিয়া থাকে—এবারে বেশ ঘটা করিয়া দেখা দিতে আসিয়াছে, আর তাহারই পায়ের প্রতিধানি মাজে আমাকে আড়াই ঘণ্টা হইল অক্ল পাথারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন যে আমার ছন্চিন্তার বিষয় যেমন জটিল তেমনি পারমার্থিক। জটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পারমার্থিক নয়, তবে অর্থের পরিমাণ প্রচুর হইলে যদি পারমার্থিক বলা সঙ্গত হয় তবে অবশ্যই পারমার্থিক।

প্রায় দশ বছর আগে একজনের কাছে কিছু টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, 
তারপরে সেটা আর শোধ করা হয় নাই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি আর টাকা লইতে 
আসে নাই, নতুবা স্বেছ্নায় আর কে কবে ঋণ শোধ করে? সেই ব্যক্তি 
এতদিনে আমার সন্ধান পাইয়া জানাইয়াছে যে কাল শুভ প্রাতে অর্থাৎ 
সাড়ে আটটার সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। টাকার জন্মই একথা 
লেখে নাই, কিন্তু না লিখিলেও যে-সব বিষয় বুঝিতে পারা যায় এটা তাহাদের 
অন্তর্গত। কিন্তু আমার টিকানা পাইল কিরপে? ইতিমধ্যে অন্তর্গতঃ দশ বার 
বাসন্থান বদলাইয়াছি, এমন কি দেশটাও বদলাইয়াছি, এবং পরাধীনতা হইতে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। লোকটার গ্রেষণা-শক্তি অসীম সন্দেহ নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেও চলে! আর এই দশ বছরের মধ্যে যুদ্ধ, ছর্ভিক্ষ, মহন্তর, মহামারী, নরহত্যা তো কম ঘটে নাই—অথচ লোকটা দিব্য টি কিয়া আছে। এত যে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল সবই কি শুধু খবরের কাগজে না কি ? কিন্তু তাই বা বলি কি প্রকারে ? আমার কাছেও ছ'চারজন লোক ঋণী ছিল, তাহাদের তো আর দেখা পাই না। মরিতে কি তাহারাই মরিল না কি ? অর্থের ঋণ যদি ছন্টিস্তায় শোধ হইত, তবে এই সার্ধ ছই ঘন্টাকালে যে-পরিমাণে চিম্তা করিয়াছি তাহাতে স্থদে আসলে সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়া হাতে কিছু উন্ত থাকিত।

পাঠকের কি অভিজ্ঞতা জানি না, অবাধ্য উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের ক্রেম সঞ্জাত হইয়া থাকে। আমারও হইল! মনে হইল লোকটার আক্রেল কি রকম! এ ঋণ হিটলার-মুসোলিনীর আমলের। তাহারা তল গেল তবু সেই পুরাতন কান্ধন্দির দাবী! যে ব্রিটিশ-ভারতে বসিয়া ঋণ করিয়াছিলাম সে ব্রিটিশও গিয়াছে, আবার ভারতের আধাআধি গত—তবু তাহার দাবীটা যায় না! লোকটা কি নাছোড়বান্দা! Objective condition-এর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে অক্ষম! এমন লোকের সাজা হওয়া উচিত! তথনি মনে হইল বিধাতা আমার হাতে দিয়া তাহাকে দণ্ড দিবেন! ক্রমে বুঝিলাম যে আমিই বিধাতার হাকিম ও 'বেলিফ'! এই বোধ হইবামাত্র মনে পরম্পান্তি পাইলাম।

তথন চাকরকে ডাকিয়া বলিলাম, কাল সকালে আমি খুব ব্যস্ত থাকিব: সাড়ে আটটা নাগাদ সময়ে কোন ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে বলিবে বে বাবু বাড়ী নাই।

—বাবুর চেহারা কেমন? হঁটা, এ প্রশ্ন সক্ষত বটে! লম্বা হানো, ছিপছিপে, চুল পাকা এবং মাথায় টাক। দশ বৎসর আগে এ ছটি ছিল না কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে অন্ধ্রমপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার দিব্যচক্ষ নির্দেশ দিল!

চাকরটা বলিল—ভাই হইবে।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে চাকর আসিয়া থবর দিল, বাবুকে ভাগাইয়া
দিয়াভি।

প্রমধনাথ বিশীর

জিতা রহো! এই তো চাই

- -कि विनन ?
- কিছুই নয়, শুধু এই চিঠিখানি দিয়া গেল।

"অমলেশ বাবু, প্রায় দশ বছর আগে দেওযরে আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম, শোধ করা হয়নি। দোয অবশ্য হয়েছে, কিছ গত দশ বছর যে দশ যুগ, মানুষের দশ দশার প্রতীক। যাই হোক, অনেক দিনের চেটায় আপনার সন্ধান পেয়ে শোধ করতে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি বাড়ী নেই। বড়ই ছ:খিত। আবার পরে আসবো। ইতি— সিদ্ধিনাথ।

- —ও বাবুকে ভাড়ালি কেন ?
- —আজে লম্বা হানো, ছিপছিপে, মাথাভরা টাক।

সিদ্ধিনাথের তো ওরকম চেহারা ছিল না!

পরে আসিবে? কতদিন পরে? আবার দশ বছর পার করিয়া না কি? ছঃথিত হইয়াছে কিন্তু আমার ছঃথের কি থোঁজে রাথে! চাকরকে বলিলাম, কোন বাবু আসিলে তাড়াইও না। দশ বৎসরে কার চেহারার কি পরিবর্তন হইয়াছে কে জানে!

তবু সান্তনা এই যে উত্তমর্ণ আসিল না! এ-ও কি সম্ভব? কেন নয়?
দশ বছর আগেকার অধমর্ণ যদি ঋণ শোধ করিতে আসে, তবে উত্তমর্ণ কথার
থেলাপ করিবে তাহাতেই বা বিশ্ময়ের কি ?

সন্ধ্যাবেলায় উপরে বসিয়া আছি এমন সময়ে অন্ত চাকরটি (আগের জন এখন সান্ধ্য ভ্রমণে বহিগত) বলিল—একজন বাবু এসেছেন।

- -- কি রকম চেহারা?
- —আজে, লম্বা, ছিপছিপে—

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই বলিলাম, বাস্ বাস্! বেঁচে থাকে। সিদ্ধিনাথ, তুমি নবযুগের হরিশ্চক্র!

ছুটিয়া নীচে গেলাম—ঘরে ঢ়কিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ যে বঙ্গুবিহারী, আমার উত্তমর্ণ।

—আপনার তো সকালে আসবার কথা ছিল। (যেন যথা সময়ে না আসা কত বড় অপরাধ! ভাবটা—ঐ অপরাধের জন্মই ঋণ পরিশোধনা করা উচিত!) —বুঝ্লেন না, ঐটুকু 'পলিটিক্স্' করতে হ'ল। অনেক দেন্দার করে কি জানেন? পাওনাদারের আসবার সময় জানলে তথন আর বাড়ী থাকে না, সেইজন্ত একটা সময় নির্দেশ ক'রে আর এক সময়ে আসতে হয়।

লোকটা আমাকে শঠ ভাবিতেছে, এবারে রাগ করিলে অভায় হইবে না।

এমন সময়ে সে হাসিয়া বলিল—অবশ্য আপনি তেমন করবেন নং জানতাম।

তবু রাগ করা উচিত! ইহাকে রীতিমতো ক্ষমা প্রার্থনা বলে না।

— মনেক দিনের টাকাটা, এবারে যদি দিয়ে ফেলেন!

এখন কি বলা উচিত তাই ভাবিতেছি, অবশ্য টাকা দেওয়ার কথা উঠিতেই পারে না।

এমন সময়ে ঘরের আর এক দরজায় ও কে? সিদ্ধিনাথ যে!

—এসো, এসো ভাই!

সে থেন অক্লসমুদ্রে তৃণথগু! কিন্তু পরমুহুর্তেই বুঝিলাম তৃণথগু নয়, লাইফ বোট!

সিদ্ধিনাথকে দেখিবামাত্র বঙ্গুবিহারী এক লাফে চেয়ার পরিভ্যাগ করিয়। এখনি আস্ছি' বলিয়া অন্ত দারপথে সবেগে প্রস্থান করিল।

- —ব্যাপার কি ?
- मिकिनाथ विनन ७ य वकृविशती!
- —তার মানে ?
- যুদ্ধের সময়ে ছ'জনে একদক্ষে কিছুদিন ব্যবসা ক'রেছিলাম, ও ছিল 'পার্টনার', আমার কাছ থেকে এক দফায় দশ হাজার টাকা নিয়েছিল। তার পর এই প্রথম দেখা।
  - —এবং নিশ্চয় জেনো শেষ দেখা।
  - —মনে হচ্ছে তাই।
- —পলায়নের ব্যক্ততা দেখেও ব্রলে না! আমি বলিলাম, সিদ্ধিনাথ ভাই, ছমি তিমিঞ্লি।
  - -- সে আবার কি ?
  - **—পরে ব্যাখ্যা করবো, এখন চা খাও। আপাততঃ এইটুকু জেনে রা**গে:
- প্রমথনাথ বিশীর

যে তিমি ভয়ানক জন্তু, কিন্তু তিমিঞ্চিল তার চেয়েও ভয়ানক! তাই তিমিঞ্চিলকে দেখে তিমি ভয়ে পলায়ন করে।

তারপরে বছ্বিহারী আর কথনো টাকা আদায়ের জন্ম আমার বাড়ী আদে নাই। সিদ্ধিনাথের কাছে সামান্ত টাকা পাইতাম, বছ্বিহারীর কাছে আমার ঋণ অনেক বেশি। কিন্তু রহস্ম এই যে সিদ্ধিনাথের কাছে আমার পাওনা বছ্বিহারীর কাছে প্রচুর দেনাকে অবাধে ঠেকাইয়া দিল। আমার লায়তঃ ধর্মতঃ উচিত যে সিদ্ধিনাথের দেনাটা ছাড়িয়া দেওয়া, তাহাতেও আমার প্রচুর ম্নাকা থাকিত। পাঠক আশস্ত হইতে পারেন যে সিদ্ধিনাথের দেনা সব আদায় করিয়া লইয়াছি, এক প্রসাও ছাড়ি নাই। তবে হাঁ, এক কাজ করিয়াছি। সিদ্ধিনাথের একথানা ছবি তুলিয়া বৈঠকথানায় টাঙাইয়া রাথিয়াছি। তিনিক্তিরে ছবিতে তিমির তয় পাইবার কথা! ভবিদ্যতে যদি আবার আক্রমণ করে!

### রাঘব বোয়াল

অবশেষে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে চুরি করিবে।
সিদ্ধান্তটি গুনিতে ক্ষ্রু, কিন্তু ইহার মধ্যে কত যুগ-যুগান্তরের সংস্থার সঞ্চিত,
কত মনীষী মহাপুরুষের নিষেধ পুঞ্জীভূত, কত বিধি-বিধান, কত আইনআদালত
—তাহার আর ইয়ন্তা নাই। কাজেই সে দিক দিয়া বিচার করিলে ওঙ্কারনাথের
সিদ্ধান্তটি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে না।

অবশ্য হঠাৎ সে এই সিন্ধান্তে উপনীত হয় নাই; তাহাকে বাহ্য এবং আন্তর অনেক বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। থুলিয়া না বলিলেও তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়।

ইহার পরেও যদি, পাঠক, তুমি আরও বিশদ ব্যাথা চাও, ভবে বলিব, व्याथा वाहित्व यूँ जिवात कि श्राक्रम, निर्कत मत्मत्र मर्था मन्नाम कत्र ना কেন! কথনও কি ভোমার চুরি করিতে ইচ্ছা হয় নাই? ভয় নাই, আমি উত্তর দাবি করিব না, কিন্তু নিজের কানে কানে একবার—অন্তত একবারও সভ্য কথা বল দেখি! যথন দেখিয়াছ যে, তোমার চেয়ে স্বল্পভর বেতনের লোকটির বাড়ি তৈয়ারি হইল, আর তুমি আজও ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেছ; মাসের শেষে ধরচের টানাটানিতে গৃহিণীর মুখচন্দ্র যখন রাহুগ্রন্থ হইয়াছে, ভোমার নিম্নতম কর্মচারী যথন ভোমাকে ডিক্লাইয়া তর্তর করিয়া উপরে উঠিয়া গেল; ক্রমবর্ধমান ছহিতার বয়স যথন বিবাহের সীমানা অতিক্রম करत-करत ; পুত্রকে একবার ওধু বিলাত ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই মোটা বেতনের চাকুরিটা ভাছার করায়ত্ত হইয়া যায়; তৃতীয় শ্রেণীর রেল গাড়িতে যথন দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম; আর শীতের রাত্তের থাটো লেপের মভ শংকীর্ণ বেডনে যথন মাখা ও পায়ের একদিক অনাচ্ছাদিত রহিয়া যায়; তথন কি কথনও মনে হয় নাই—দুর ছাই, ও-সব নীতিকথার রাবিশে কি পেট ভরে ? এবারে অমুকবাবুর মতো চুরি করিব। কিন্তু জানি, তোমার সেই ক্ষণিক ইচ্ছা

দিদ্ধান্তে পরিণত হয় নাই। ওঙ্গারনাথের হইয়াছে, কেন নাৰু পাঠক ছুমি লেথকের মতই একজন সাধারণ মামুষ—আর ওঙ্গারনাথ একজন মহাপুরুষ, ক্ষণকালের পদ্মপত্রস্থিত জলের স্থায় ক্ষণজন্মা পুরুষ, টলমল করিয়াও দিব্য টিকিয়া আছেন, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িবার নাম করেন না।

তবে এক জায়গায় তোমার আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওঙ্কারনাথের অভিজ্ঞতার মিল আছে, সেটা একেবারে মূলগত। যে সব কারণে তোমার কথনও কথনও চুরি করিতে ইচ্ছা করে, ওঙ্কারনাথের জীবনেও সে সমস্থই ঘটিয়াছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহার ইচ্ছার পশ্চাতে প্রত্যয় আছে, জ্ঞানের পশ্চাতে কর্মস্পৃহা আছে, এবং এরূপ মণিকাঞ্চন যোগাযোগের ফলে ৬ঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে চুরি করিবে।

চুরি করিবার স্থপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তি আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সেগুলি অনেকবার মনে মনে সে আলোচনা করিয়াছে, এমন কি লিখিত আকারে সন্মুথে রাথিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে চুরি না করিবার পক্ষে একটি মাত্র যুক্তি—কোন কোন শাস্ত্রের ও তথাকথিত মহাপুরুষের নিষেধ, আর স্থপক্ষে যুক্তির অন্ত নাই। আর কোন কারণে না হোক, নিছক ভোটের জোরেও চুরির স্থপক্ষগণের জিভিয়া যাইবার সন্তাবনা। চুরির স্থপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির একটি তালুকিন আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম। একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সমস্ত্রাটি জলের মত সহজ্ঞাহ্য হইয়া আসিবে—এবং চাই কি, পাঠক, অভীষ্ট মত সংগঠনে তোমাকে কিছু সাহায্য করিলেও করিতে পারে।

## (১) কেন চুরি করিব

- ১। সকলেই স্বাস্থ ক্ষেত্রে চুরি করিতেছে।
- ২। সার্থক চোরকে কেই নিলা করে না, বরঞ্ তাহার সামাজিক মানন্যাদার অভাব হয় না।
- ৩। চুরি না করিলে আদর্শবাদ দুরে থাকুক, সংসারও চলে না।
- ৪। চুরি না করিলে গৃহিণী কাপুরুষ, বন্ধুরা
   ভণ্ড এবং ভৃত্যাপ বেকার মনে করিবে।

- । চুরি না করিয়। এ পর্যস্ত কেহ বড় হয়
   নাই।
- ৬। ধরা না পড়িলে চুরির মত ধনগিমের সহজ পয়াআর নাই।
- । তুমি সাধু বলিয়া কেহ তোমার অভাবে
  সাহায়্য করিবে কি ?
- ৮। ঐ অম্কবাবু একজন বনেদী চোর—ভাঁছার মানমর্থাদা, সামাজিক প্রতিঠা কাহার চেয়ে কম ?

- যথানে লকলেই চোর, সেথানে চুরি না
   করা এক প্রকার সমাজলোহিতা।
- ১•। আমার অভাব, ধনীর অতিরিক্ত,—চুরির ক্ষেত্র বলিতে গেলে অয়ং ভগবানই স্ষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

# (২) কেন করিব না

- >। শান্ত্র বলিয়া কথিত কোন কোন গ্রন্থের এবং মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত কোন কোন মামুবের নিষেধ।
- ু° চুরি করিবই করিব। তবে কাজটা আইন বাঁচাইয়া করিতে হইবে। তবে সেটাও প্রথম দিকে, পরে জানাজানি হইয়া গেলে, সার্থকনামা চোর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে সেটুকু নষ্ট করিবারও আর প্রয়োজন হইবে না।

ইহাই সংক্ষেপে ওঞ্চারনাথের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ।

#### ঽ

আজ ওঙ্কারনাথের জীবন-ক্যালেণ্ডারে ন্তন তারিথ—লাল কালিতে ছাপা। আজ হইতে সে চুরি শুরু করিবে, ওসব আদর্শবাদের ধাপ্লা আর নয়, গুড্বাই টু অল ছাট্।

আইনসন্ধত চুরির নিরাপত্তম উপায়—ধার করা। প্রয়োজন হইলে ধার আনেকেই করে, শোধ করিয়াও দেয়, অন্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার করিবার সময়ে শোধ করিবার ইচ্ছা মনে থাকে। সে ধার স্বতন্ত্র জাতের। এ ধার অন্ত বস্তু। গোড়া হইতেই সঙ্কল্প—ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। আইনের ভয় নাই, এটুকু ছাড়া ও এক রকম পকেট-কাটাই বটে।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল অধস্তন কর্মচারীর নিকটে ধার করিতে হইবে ; সহসা ফিরিয়া চাহিতে পারিবে না।

ওক্ষারনাথ যথাসময়ে আপিসে গেল। আপিস ছুটি হইবার সময়ে অধন্তন এক কর্মচারীকে নিভতে ডাকিয়া হঠাৎ দরকার পড়িয়াছে বলিয়া একশো টাকা চাহিল, (অনভ্যাসবশত গলাটা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে আর যাইবে না।) বলিল, মাসের প্রথমেই—

कर्म हातीं है वाधा निया विलल, तम जानि।

কর্মচারীটি নিজের অভূতপূর্ব সোভাগ্যে খুশি হইয়া হেড দরোয়ানের নিকট হইতে টাকাটা চাহিয়া আনিয়া ওঙ্কারনাথের হাতে দিল।

#### প্রমথনাথ বিশীর

ভাগ্যের সহিত দম্মুদ্ধের ৫ রাউত্তে এইভাবে জয়ী ওঙ্কারনাথ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়িতে চুকিয়াই ওঙ্কারনাথ দেখিল, স্ত্রীর মুখখানি বড় হাসি হাসি। ব্যাপার কি ?

ष्ट्रिये अन्न्यान कत्र पिथि !

আমি কি জানি !

জানিই হও, আর জানোয়ারই হও, আর মানুষ্ট হও, কথনই বলতে পারবে না।

তা হ'লে আর জিজাসা কর কেন ? নিজেই বল।

আজ তোমার আণিদের সাহেবের (মানে অফিসার বড় হইলেই সাহেব, সাদা চামড়া হইবার প্রয়োজন স্ব সময়ে হয় না) স্ত্রী এসেছিলেন।

**মিসেস** বোস ?

হ্যা গো।

তিনি তো কথনও কারও বাড়ি, বিশেষ অধস্তন অফিসারের বাড়ি যান না!

তা নইলে আর সোভাগ্য বলছি কেন ?

কোনও কাজ ছিল ?

আসল সোভাগ্য তো এখনও বলি নি।

সেটা আবার কি ?

হঠাৎ দরকার পড়েছে ব'লে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়ে গেলেন, বললেন, মাসের ঠিক প্রথমেই—

ওন্ধারনাথ ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেও তো টাকা ধার লইবার সময় ঠিক ওই আশ্বাসই দিয়াছিল, কাজেই ও-কথার দৌড় কতথানি তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না।

কি গো, ভোমার হঠাৎ কি হ'ল ?

না, কিছু না, বেশ আছি। এই বলিয়া ওন্ধারনাথ একটু একাকী থাকিবার আশায় বাথ-রুমে গিয়া ঢুকিল।

চিন্তার এক চমকে চুরির সার্থকতা যেমন সে বুঝিতে পারিয়াছিল, চিন্তার আর এক চমকে তেমনি বুঝিতে পারিল ও-পথের সার্থকতা সকলের জন্ত নহে, কারণ ছুমি যদি অপরের একশো টাকা চুরি কর, অপরে তোমার পাঁচশো টাকা চুরি করিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাই।

তিমি যত বড়ই হোক, তিমিঞ্চিল তাহার চেয়েও বড়। তাহার চাইতেও অনেক বড় রাঘব বোয়াল। অতএব সংসারের আর দশটা হুর্গম পথের ন্যায় চুরির পথও নির্বোধের পক্ষে স্থাম নয়।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল যে, চুরি করিবে না। অধস্তন কর্মচারীর একশো টাকা মাসের প্রথমেই সে ফেরত দিয়াছে, যদিচ সাহেবের স্ত্রী টাকাটা এখনও ফেরত দিয়া যায় নাই। চুরি না করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি অভিজ্ঞতা হইতে সে খুঁজিয়া পাইয়াছে—

"সার্থকভাবে চুরি করিতেও বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে ও-পথে অগ্রসর হইও না, ঠিকিয়া মরিবে।"

### নিশীথিনী

সিংভূম জেলা আদিম পাহাড় ও অরণ্যে পরিপূর্ণ। উন্তরাপথ যথন মহাসমুদ্রের অংশ ছিল, প্রাগৈতিহাসিক জলচর জীবেরা যথন অতিকায়িক বপুলইয়া দেই বিশাল জলময় মক্ততে সন্তরণ করিত, সিংভূমের ভূথণ্ডে তথন প্রাচীন খাপদ ও প্রাচীন উদ্ভিদ্দে দেখা দিয়াছে। মানবহীন নির্জনতায় তাহারা স্কছন্দে বিচরণ করিত, পাহাড়ের গুহায় গুহায় গুহায় আহাদের আবাস ছিল, প্রাচীন স্কর্বর্বেথার বারি পান করিয়া ভাহারা তৃষ্ণা মিটাইত। স্ক্র্বর্বেথা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের ভূলনায় কৌলিন্থে দীন হইলেও অন্তিত্বের দলিল ভাহার অনেক বেশি পাকা।

সিংভূমের পাহাড় পর্বতরাজ হিমালয়ের আত্মীয় নয়, তাহাদের সগোত্রত্ব বিদ্ধাপর্বতের সহিত। এ সব পাহাড় বিদ্ধাপর্বতের দ্রাভিদ্র জ্ঞাতিবস্কু। এখানকার অরণ্যমালাও প্রাচীন। তাহাদের শাখা-প্রশাখায় যে বাণী মর্মরিত হইয়া ওঠে—তাহার ভাষা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বনস্পতিদের অজ্ঞাত। হস্তী, ব্যায়, ভল্ল্ক, গয়র প্রভৃতি যে-সব খাপদ এখানে বাস করে, অরণ্যের তুলনায় তাহারা এতই অর্বাচীন যে অরণ্য তাহাদের প্রতি দৃক্পাতমাত্র করেনা। এখানকার আদিম অরণ্য ও পর্বত চিরস্কায়ী রাত্রির মতো সিংভূমের অনেকটা স্থান জ্ডিয়া বিরাজ করিতেছে—সেই রাত্রির বৃকে হঃমপ্রের মতো খাপদের দল ঘ্রিয়া বেড়ায়—ম্প্রের গোঙানির মতো তাহাদের গর্জন নিস্তর্কতাকে কণ্টকিত করিয়া তোলে। সেই অন্ধকারের সীমানা ঘেঁষিয়া জমাট অন্ধকারে গড়া যাহাদের দেহ সেই আদিবাসীর দল বাস করে, তাহারা আধুনিক শহর ও জনপদে বড় আদে না। সিংভূমের এমন অনেক অঞ্চল আছে, সভ্য মানুষ এখনও সেখানে প্রবেশ করে নাই।

আজ এমনই একটি স্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিতে উন্থত হইয়াছি।
নরসিংগড় সিংভূম জেলার একটি ছোট জায়গা, বেশি লোকের নজর
এখানে পড়ে নাই, কিন্তু ভ্রমণরসিকেরা জানে সিংভূমের পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে

প্রবেশের সিংহ্ছার এই ছোট জায়গাটি। এখানে একটি ডাক্ঘর আছে, আর আছে করেই ডিপার্টমেন্টের একটি অফিস। এখানকার অফিসের ছোট সাহেব আমাদের একজন বন্ধু। তার নাম তরুণ গুপু। সে অনেক্বার লিখিয়াছে বে বেড়াইবার শথ থাকিলে আমরা বেন সেখানে যাই—শথ মিটাইয়া দিবে। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয় না। সেবারে বড়দিনের ছুটিতে প্রকাশ নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নরসিংগড়ে গিয়া পোঁছিলাম। তথন সন্ধ্যাকাল। গুপু প্রেশনে উপস্থিত ছিল। কাছেই তার সরকারী বাসা। গুপু অবিবাহিত। কাজেই তিনজনে মিলিয়া নিঃসপত্র অধিকারে রাত্রিটা বেশ কাটিল। আহারাদির পরে গুপু বলিল—কাল তোমাদের নিয়ে বের হ'ব।

সে বলিল—আমার জিপ আছে, পাহাড়ে চলে বেড়াতে জিপের জুড়ি নেই। এমন সব জায়গায় যাবো—যার জুড়ি ভারতবর্ষে পাবে না, এক মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে গেলে তার দোসর মিলবে।

রাত্রি ভোর হইলে বারান্দায় বাহির হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ছইদিক দেখিয়া লইলাম। দক্ষিণ দিকে কিছু দ্রে স্থবর্ণরেখা নদী—ভারপরে মাঠ, মাঠের পরে পাহাড়ের শ্রেণী—ভাজে ভাজে পাহাড়, কতদ্র আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আর উত্তর দিকে পাহাড় আরও আছে—সে পাহাড়ের শ্রেণীরও অস্ত নাই।

এমন সময় গুপ্ত বাহিরে আসিল, বলিল—পাহাড় দেখ্ছ ?

সে বলিল ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড় আমার এলাকার বাহিরে—৬গুলো ময়ূরভঞ্জের পাহাড়।

তারপরে বলিল—উত্তর দিকের পাহাড়ে আমরা যাবো।

আহারাদি দশটার মধ্যে সারিয়া লইয়া আমরা তিনজনে জিপযোগে উত্তর দিকে রওনা হইলাম। গুপ্ত জিপ চালাইতেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরিব স্থির হইয়াছিল, কাজেই সঙ্গে সামান্ত কিছু থাত্যমাত্র লওয়া হইল।

মাঠের পথ ধরিয়া জিপ ছুটিতে লাগিল—ছই দিকের মাঠে আম গাছ, মহুয়াগাছ, শাল, হছু কি, পিয়াশাল, আরও কত কি গাছ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, কোনটা বাঙালীদের, কোনটা বা আদিবাসীদের। সবে ধান-কেটেনেওয়া নেড়া মাঠ থাকে থাকে উঠিয়া নামিয়া দিগস্তে মিশিয়াছে। জিপ অগ্রসর হইতেছে, পাহাড় ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্য। অবশেষে একটা পাহাডের গায়ে গাড়ী দাঁড়াইল।

আমি ওধালাম, কি, নামতে হবে না কি? গুপ্ত বলিল—না।

তারপরে তিনজনে তিনটি সিগারেট খাওয়া শেষ করিলে গাড়ী আবার ছাড়িল। এবার গাড়ী পাহাড়ে উঠিতেছে, পথ সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের।

গুপ্ত বলিল—বর্ষাকালে পথগুলো ধ্বসে যায়, বর্ষার পরে ব্যবসামীর। আবার তৈরী ক'রে নেয়।

পাহাড়ে শালের গাছই বেশি—কিন্তু অন্ত জাতের গাছও অল্প নয়—সে সব গাছ বাংলার মাটিতে বড় জন্মায় না। গধ, কেঁদ, পিয়াশাল। এবারে পাহাড়ের কাঁধে উঠিয়াছি, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ে থাকে থাকে পুঞ্জিত অরণ্য, ডানদিকে স্থগভীর খাদ—রুঁকিয়া পড়িলে দেখা যায় অতিনিয়ে একটা শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা—পাহাড়ের সর্বত্র তাহার গুঞ্জন শোনা যায়। ঐ একটিমাত্র শুঞ্জন একতারার একটি স্বরের মতো ধ্বনিত হইতেছে। ইতিপূর্বে এমন নির্জনতাও দেখি নাই; এমন নিস্তর্গতাও জানি নাই। অথচ মনে হইতেছে চারিদিক শ্রু নয়—কেমন যেন একটা গম্ গম্ ছম্ ছম্ ভাবে সমস্ত পূর্বি! নিস্তর্গার মধ্যে যে একটা পূর্বতা আছে তাহা এই প্রথম অন্তব্র করিলাম। ডানদিকে খাদের অপর পারে একটা পাহাড়, তাহার গায়েও অরণ্যের মেঘ-জমা।

এবারে গাড়ী নামিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীটা একটা সমতল মাঠে আসিয়া পড়িল! মাঠ বটে কিন্তু তার চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা; পাহাড়ের পা হইতে চূড়া অবধি ঘন অরণ্যে ঠাসা। মাঠের মাঝে বেশি গাছ নাই—কতকগুলি গাছ এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

প্রকাশ শুধাইল-এসব বনে কি থাকে ?

্ অরুণ বলিল—সব রকম প্রাণীই থাকে, হাতী, বাঘ, ভালুক, বুনে: মহিষ, বুনো শুকর, আরও কত কি!

এ প্র কথায় শহরবাসীর মনে ভয় জন্মানে। অস্বাভাবিক নয় ভাবিয়া সে বলিল—কিন্তু ওরা দিনের বেলায় বের হয় না।

দিনের বেলায় বাহির হইলেই বা ফতি কি ? এথানে দিনে রাতে প্রভেদ কোথায় ? গুপ্ত বলিল— ঐ যে উচু মাচাটা দেখছ—ওটা চাষীরা হাতী তাড়াবার জন্মে তৈরি করেছিল।

আদ্রে প্রকাণ্ড একটা আম গাছকে আশ্রম করিয়া একটি উচু মাচা বাধা আছে বটে । আর চাষীর উল্লেখে নজর পড়িল সম্মুখেই কয়েকখণ্ড ধান-কাটা নেড়া ক্ষেত।

আমি বলিলাম—হাতী কি এখানে আসে না কি ?
—আসে বই কি ! এই সেদিনেও এক পাল হাতী নেমেছিল।
তবে একটি নয়, এক পাল। খুব আশ্বাসের সংবাদ বটে।
গাড়ী আসিয়া একটা পাহাড়ের নীচে থামিল।

গুপ্ত বলিল—এবারে নামা যাক! সকলে নামিলে সে বলিল—ওথানে একটা বড় ঝরণা আছে—চলো দেখে আসি।

কিছুদ্র অগ্রসর হইয়া বনের মধ্যে চ্কিয়া পড়িলাম, শাল, পিয়াশালের গাছে জায়গাটা অন্ধকার—কিন্তু বনভূমি বেশ পরিষ্কার, বাংলা দেশের বনের মতো আগাছায় আছের নয়। তাঁড়ি পথ অসমতল, ছোটবড় পাথরে আকীর্ণ। আরও কিছু দূর আদিয়া জলধারার শব্দ কানে আসিল—একটা গাছের আড়াল কাটাইয়া চোথে পড়িল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচু হইতে একটি জলধারা সবেগে নীচে পড়িতেছে—এই সেই ঝরণা। ঝরণার ধারার নামে পাহাড়টার নাম ধারাগিরি।

ঝরণার কাছে আসিয়া তিন জনে দাঁড়াইলাম। জল পড়িয়া নীচে গভীর গর্ত হইয়াছে—তাহাতে জল সঞ্চিত। অরুণ বলিল যে বর্ষাকালে ঝরণা অত্যন্ত ক্ষীত হইয়া সমস্ত জায়গাটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। এখন শীতকালে ঝরণার ধারা সঙ্কৃচিত। উপরে চাহিয়া দেখি ধাপে ধাপে পাহাড়, থাকে থাকে অরণ্য। ঐ ঝরণার ঝরঝর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বন্ত পাথীর ডাক কানে আসিতেছে, কথনো বা এক আধটা হাম্বারব—ব্ঝিতে পারা যায় নিকটবর্তী গ্রাম হইতে রাথালেরা গোরু চরাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার নিকট হইতে জিপ গাড়ীর কাছে যথন ফিরিলাম তথন অপরাত্ন।

অরুণ বলিল—জারগাটা চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ব'লে অন্ধকার এখানে অত্তিতে এসে পড়ে।

#### শ্রমথনাথ বিশীর

সে আরও বল্ল—হঠাৎ আলো, হঠাৎ অন্ধকার এখানকার নিয়ম।
সে জানালো দিনের বেলায় এখানে যেমন ভয়ের কোন কারণ নেই, সন্ধ্যার
ছায়া নামবামাত্র তেমনি ভয়ের কারণ আসর হ'য়ে ৬ঠে।

- —ভর্টা কিসের ?
- —বাঘ ভালুকের।
- —বাঘ ভালুকের তো বটেই—
- -- আবার কি হবে ?

অরুণ বলিল—সে কথা ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ ভা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, তবে অনেক লোকের মুথে শুনেছি যে—ভারা সবাই যে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোক এমন নয়—ভারা বলেছে যে—

- কি বলেছে খুলেই বলো না, এত ভূমিকা কিসের ?
- স্থাপি ভূমিকা করলেও ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ নিজেই বুঝিনি। যে সব কথা শুনেছি তা নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না।
  - —চোর-ডাকাত নিশ্চয়ই নয়।
- —ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এথানে মহামূল্য জিনিস ফেলে গেলেও পরদিন ফিরে পাবে, থোয়া যাবে না।
  - —তবে আর কি হতে পারে ?
  - —সেই তো বুঝতে পারি না।
  - —ভূত-প্ৰেত ?
- —না, তাও ঠিক নয়! আমরা যাকে ভূত-প্রেত বলি তার আবাস লোকালয়ের কাছাকাছি। এ আর এক রকম সন্তা।

প্রকাশ অধীর হইয়া বলিল—তুমি এইসব বুজরুকিতে বিখাস করে।।

- —বিখাস করি এমন বলিনি, তবে যারা বিখাস করে, প্রভ্যক্ষ করেছে তাদের কথাই বলছি।
  - —তারা হামাগ্।

ততক্ষণে জিপের নিকট পৌছিয়া ক্লান্ধে-ভরা চা আর টিফিন-বান্ধেটে-ভরা খাম্বগুলো বাহির করিয়া তিনজনে খাইতে গুরু করিলাম।

व्याभि विनाम-प्राप्त राजा ना जाता कि वरनाह ?

**७ऋग विनन—वाड़ी** कित्र शिरम हत् ।

- —কেন এথানে ভয়**টা** কিসের ?
- —ভয় ঠিক নয়। বাড়ী গিয়ে পোঁছে ধীরে স্বস্থে আলোচনা করা যাবে।
- —তোমার কথা গুনে মনে হচ্ছে যে ভয়ের কারণ **অল্ল স্বল্ল** আছে।
- আছে বলেই শুনেছি। ওসব আলোচনায় নাকি তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে।
  - -তারা কারা?
  - —তারা এক রকম ওআইল্ড স্পিরিট।
  - প্রকাশ বলিল—বনে ঘুরে ঘুরে ছুমি বুনো হ'য়ে গিয়েছ দেখ ছি, গুপ্ত!
  - --এতই যদি অবিখাস, তবে আবার আগ্রহ কেন ?
  - —অহৈতুক কৌতৃহল ছাড়া কিছু নয়।
- —রপকথা শুনি বলে কি তাতে বিশ্বাসও করতে হবে ? পক্ষিরাজ ঘোড়ার ছুমি কি বিশ্বাস করতে বলো ?
- আমি কিছুই বলি না। কিন্তু লোকে ঐ রকম বিচিত্র পশুপক্ষী এখানে দেখতে পেয়েছে। যারা দেখেছে তারা ভোমার আমার চেয়ে কম শিক্ষিত নয়, কম বুদ্ধিমান্ নয়।
  - —এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহে ?
- —এখানে বিংশ শতাকী কোথায়? একে খুইপূর্ব পাঁচ হাজার শতাকী বলতে দোষ কি? ছমি আমি বিংশ শতাকীর লোক, ঐ নরসিংগড় শহর বিংশ শতাকীর—কিন্তু এই পাহাড়, এই অরণ্য, এই সমতল ক্ষেত্ত—এ কি বিংশ শতকের? পাঁচ হাজার বছর আগে এসব যেমন ছিল আর পাঁচ হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে। এখানকার সংস্কার স্বতন্ত্র।
  - —তোমার ফিলজফির ব্যাখ্যা রেখে আদল ব্যাপারটা কি খুলে বলো।

তরণ আরম্ভ করিল—এদেশে বেসব আদি অধিবাসী আছে, সভ্য মারুষ আসবার আগেও তারা ছিল, তেমনি অদৃশ্য লোকে বা প্রেতলোকে এক শ্রেণীর আদি অধিবাসী আছে—তাদের বাস এইসব জায়গায়। মৃত মারুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাদের একটা প্রভেদ আছে। প্রেতাত্মা অদৃশ্য লোকে আসে, আবার পুনর্জন নিয়ে চলে যায়। কিন্তু প্রেতলোকের অধিবাসীরা চিরকাল সমানভাবে বিরাজ করছে। তারা কোন মারুষের প্রেতাত্মা নয়—এ ভাবেই

তাদের স্পষ্টি এবং স্থিতি। কি রকম জানো, বিধাতা যেন তাদের গড়তে গড়তে অসম্পূর্ণ করে রেখে তারপরে তাদের কথা একেবারে ভূলেই গিয়েছেন। তাই এদের জগতের নিয়মের সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা যাকে প্রেতজ্ঞগৎ বলি তার নিয়ম মেলে না।

- —তার মানে বল্তে চাও এ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা জগৎ ?
- —তাই বটে! এ জগতের মানুষ, পশু, পাথী, এমন কি গাছপালারও স্বতম্ব নিয়ম।
  - অর্থাৎ ভূতে-পাওয়া গাছ ? গুপ্ত তোমার রোগ চিকিৎসার বাইরে।
    গুপ্ত হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—চলো, আর দেরী নয়।
    তারপরে নিজের মনেই যেন বলিল—নাঃ, থুব দেরী হ'য়ে গেল।
  - —কেন এত ভয় কিসের ?

সে এবারে বিরক্ত হইয়া বলিল—প্রকাশ, তোমার জানা জগৎ ছাড়াও বে অন্ত নিয়মের জগৎ থাকতে পারে এই মোটা কথাটায় বিশ্বাস করতে পারো না কেন ? অন্ধকার হ'বামাত্র এথানকার নিয়ম পালটে যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা। নাও ৬ঠো।

জিপ ছুটিল। কিন্তু তর্কবিতর্কে যে আমরা কতক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছি সে হঁস ছিল না। সমতল হইতে পাহাড়টার গোড়ায় আসিবার আগেই দেখিতে দেখিতে অকমাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকার যে এমন অতর্কিতে আসিতে পারে সে ধারণা আমাদের ছিল না। গুপ্ত একটা বিরক্তিস্চক শব্দ করিয়া এঞ্জিনে জ্যোর দিল, আলো ছুটা জ্ঞালাইয়া দিল—গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পথ সরল নয়, ঘন ঘন মোড় ঘ্রিয়াছে। একবার একটা মোড় ঘ্রিতেই গুপ্ত অক্ট্রিরে নিজ মনে বলিয়া উঠিল—যা ভেবেছিলাম—

আমরা হু'জনে চকিত হইয়া উঠিলাম, ব্যাপার কি ?

তিনজনেই দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া রহদাকার কি একটা বস্তু পড়িয়া আছে।

গাছ? পাথর? না, কোন বহা জন্ত ে জিনিসটার নড়াচড়া নাই। গুপ্ত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। আমরা বলিলাম—এ কি করলে? সে বলিল—যদি হাতী হয়?

<sup>--</sup>বুনো হাতী?

- --বনে বুনো হাতী ছাড়া আর কি আসবে ?
- এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন ?

অনেক সময়ে চার্জ করে।

এক মুহূর্ত পরে তিনজনেই একসঙ্গে দেখিলাম কোথাও কিছু নাই।

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—গাছের ছায়া টায়া হবে।

গুপ্ত বলিল—অন্ধকারে ছায়া পড়তে যাবে কেন ?

তারপরে বলিল—এ রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সামনে আর একটা ধারাপ জায়গা আছে—সেটা পার হ'তে পারলেই—

- ---রাস্তা থারাপ ?
- —না, জায়গাটাই থারাপ।
- —ভার মানে।

গুপ্ত অত্যন্ত মূহ্মরে বলিল—এখানে নয়, বাড়ী গিয়ে হবে।

যেন কাহার ভয়ে সে কণ্ঠম্বর যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া কথাটি উচ্চারণ করিল।

জিপ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটি মোড় ঘুরিল, ছদিকেই সমান আন্ধনার, একদিকে থাড়া পাহাড়, একদিকে গভীর খাদ; থাদের মধ্যে প্রবাহিত নদীর শব্দ এখন দিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, সম্মুথে জিপের যুগল আলোয় প্রত্যক্ষ পথ, সম্মুথে কোন বাধা নাই। এমন সময়ে বারকয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এজিন থামিয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও এজিন আর চলিল না। প্রকাশ মোটর যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ, সে গুপুর পাশে বসিয়া ছিল, সেও সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু এজিন চলিবার বা গাড়ী নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

প্রকাশ বলিল-ছঠাৎ এমন হ'ল কেন?

গুপ্ত বলিন—হঠাৎ এমন নয়, আগেই আশঙ্কা ক'রেছিলাম। এ জায়গাটাতে রাতবিরেতে গাড়ী প্রায়ই খারাপ হ'য়ে খাকে।

- -এখন কর্তব্য কি ?
- छश्च वनिन-फिरत्र ठलना-
- —গাড়ী যে অচল—
- —গাড়ী এথানে থাকৃ, আমাদের হেঁটে ফিরতে হর্বে—

#### প্রমণনাথ বিশীর •

—এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল, বিজলি বাতির মশাল জ্বালাইয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—তোমরা এসো।

তিনজনে সারবন্দী ভাবে ফিরিয়া রওনা হইলাম। পাহাড়ের উপর বেশি দ্র উঠি নাই, অল্পন্দণ পরেই সমতলে নামিয়া আসিলাম। আরও কিছু দ্র অগ্রসর হইয়া হাতী-ভাড়ানো সেই মাচাটার কাছে গুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময়ে এটাকে দেখিয়াছিলাম, একটা আমগাছকে আশ্রয় করিয়া মাচাটি বাঁধা।

গুপ্ত বলিল—উঠে পড়ো, আজ রাতটা এখানে কাটাতে হবে। আমরা একসঙ্গে বলিলাম—তি কি ব্যবস্থা?

গুপ্ত বলিল—ভাড়াভাড়ি উঠে পড়ো, বেশিক্ষণ নীচে থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক নিকটেই থাকতে পারে।

অগত্যা মাচায় উঠিলাম, গুপ্ত সব শেষে উঠিল।

মাচার বাঁশের পাটাতনের উপরে এক পস্তন থড় পাতা, উপরে থড়ের একটা ছাউনি।

একটু স্থন্থ হইলে পরে গুপ্ত বলিল—তোমাদের এথানে এনে ভালো করিনি, আর আসলেও সময় মতো ফেরা উচিত ছিল।

- —ভয়টা কিসের ?
- ভূত প্রেতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বাঘ ভালুকের ভয় তো আছে।
  - —অতএব ?
- —অতএব কষ্ট করে এথানে রাত্রিযাপন ব্যতীত উপায় নাই, এমন আরও একবার আগে ঘটেছে।

প্রকাশ বলিল—ভূত-প্রেত দেখেছ না কি?

-- ना ।

তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কেমন যেন সন্দেহ হইল, বলিলাম,— বাঘ ভালুক ?

—না, তাও দেখিনি।

বিজ্ঞালি আলোকে ঘড়িতে দেখিলাম কেবল আটটা। কিন্তু এ কি নিশুতি! যেন ভুলিয়া-যাওয়া জগতের খনির ভিতরকার অন্ধকার! সারাদিন ঘোরাত্রি হইয়াছিল, কাজেই যাহার গায়ে যা গরম কাপড় ছিল তাহাই জড়াইয়া কোন রকমে শুইয়া পড়িলাম। ত্ম আসিতে বিলম্ব হইল না। তথন কত রাত জানি না হঠাৎ ত্ম ভাঙিয়া গেল, জাগিয়া উঠিয়া দেখি সমস্ত বনে যেন ঝড় বহিতেছে, গাছের ডাল-পালার সে উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু আরও একটু সন্থিৎ হইবামাত্র ব্রিলাম যে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। সমস্ত অরণ্টা নড়িতেছে—অথচ আমাদের গাছটায় একটুও সাড়া নাই—আর হাওয়া

কোথায়! একটা বনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে যে প্রচণ্ড ঝড়ের দরকার তাহাতে মাচা সমেত আমাদের উড়িয়া যাইবার কথা! কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ নাই।

ভাবিতে লাগিলাম এ অবস্থায় কর্তব্য কি ! দেখিলাম, প্রকাশ ও ওপ্ত অঘোরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। একবার মনে হইল তাহাদের জাগান যাক, আবার ভাবিলাম তাহাদের স্থপ্তপ্রে ব্যাঘাত করিয়া কি ফল ? দেখাই যাক না কতদ্র কি হয়। এই ভাবিয়া গাছের একটা ডাল ঠেসান দিয়া স্থন্থ হইয়া বসিলাম, ঘুমাইবার আশা অনেকক্ষণ বিসর্জন দিয়াছিলাম।

হঠাৎ অরণ্যের চঞ্চলতা থামিয়া গেল। চারিদিক ঘুমন্ত শিশুর মত নিভর হইল। হাওয়া যেমন মল্রে উঠিয়াছিল তেমনি মন্ত্রেই যেন থামিল। চারিদিকে থাড়া পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অন্ধকার রাত্তি সরোবরের বন্ধ জলের মতো বোবা—তাহার ভার যেন মনের উপর চাপিয়া বদে। এ রকমভাবে মুঢ়ের মতো জাগিয়া থাকা নির্থক মনে করিয়া আবার শুইবার উল্মোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—এ কি! যতদ্র মনে পড়িতেছে দিনের বেলায় ভো এমন লক্ষ্য করি নাই। দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম— উপত্যকাটা ফাঁকা, গাছপালা বিরল, বন আরম্ভ হইয়াছে পাহাড়গুলার পাদদেশে। এখন মনে হইল উপত্যকা যেন গাছে ভরিয়া গিয়াছে – মাঝখানে সামান্ত একটুথানি ফাঁক। এত গাছ আসিল কোখা হইতে? বুঝিলাম রাত্রিব অন্ধকার ও স্থানের অপরিচয় ছইয়ে মিলিয়া চোথের ধাঁধা স্ঠট করিয়াছে— নতুবা গাছ গজাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিজলি বাতিটা তুলিয়া লইয়া আলোর পিচকারি ছু'ড়িলাম—যতদূর দেখিলাম উপত্যকা ফাঁকা। কিন্তু যেমনি আলো নিভাইয়া দিলাম, অমনি আবার গাছপালার ভিড়ের অমুভূতি হইল। व्यादा इहे जिनवात व्यात्ना व्यानाहेमा भत्रीका कतिनाम-कनाकन भूर्ववर। এ কি চোথের মায়া, না আর কিছু?

প্রমথনাথ বিশীর

মনে পড়িল গুপ্ত বলিয়াছিল যে এখানকার গাছপালাও জীবিত। কথাটা সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা লইয়া বৃদ্ধি আর সংস্কারের মতভেদ দেখা দিল। বৃদ্ধি বলে কেমন করিয়া হইবে? সংস্কার বলে—চোথে দেখিতে পাইতেছ না কি? ভাবিলাম জগতের সব রহস্মই কি আমার অবগত। যদি সভ্যই গাছপালাগুলি জীবস্ত হয়! তবে তাহাদের আগাইয়া আসা ভো অসম্বব নয়! কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সারিবদ্ধ শ্রেণীর মতো তাহারা আগাইয়া আসিতেছে কেন? কে তাহাদের লক্ষ্য? আমরা কি? গা-টা ছমছম করিয়া উঠিল? তবে তো এই মাচা-বাধা আমগাছটাও জীবস্ত হইতে পারে! সভ্যে একবার এদিক ওদিক চাহিলাম। নাঃ, গাছটা গাছের মতো অচল ও নীরব। তবু ভয় যায় না।

এ সব কথা দিনের বেলায় গুনিয়া লোকে হাসিবে, আমিও হাসিয়াছি— সেদিন রাত্রে, সেথানে বসিয়া যে-ভাব মনে উদিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির মিল নাই। একবার ভাবিলাম গুপ্ত ও প্রকাশকে জাগাই, তারপরে ভাবিলাম বেচারারা ঘুমাইতেছে, তাহাদের স্থে ব্যাঘাত করিয়া কি লাভ ? মুঢ়ের মতো, সর্পম্ধ হরিণের মতো একদৃষ্টে উপত্যকার দিকে তাকাইয়া জাগিয়া বিসয়া রহিলাম!

বনে যে এত রকম বিচিত্র শক্ষ হইতে পারে তাহা জানিতাম না, দিনের বেলায় অন্ততঃ শুনি নাই। কোন শক্ষ বা টুং টুং করিয়া ঘণ্টার মতো বাজিতেছে, কোথাও বা একটানা করুণ আওয়াজ; কোন শক্ষ বা গভীর দীর্ঘ-নিঃখাসের মতো। পরে গোঁজ করিয়া জানিয়াছিলাম ও সব বন্ন পাথীর ডাক। হঠাৎ অনুরে গাধার ডাক শোনা গেল। গাধা গৃহপালিত জীব—এখানে আসিবে কি ভাবে? ইহার সম্বন্ধেও পরে গোঁজ করিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম যে, বুনো হাতীর ডাক অনেকটা গাধার ডাকের মতো শ্রুত হয়। বিচিত্র শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে সমস্ত অরণ্টাকে সজীব বলিয়া মনে হইল! আমার কেমন বোধ হইল যে সারা বনময় একটা কানাকানি, জানাজানি, উস্গুস, ফিস্ফাস পড়িয়া গিয়াছে, যেন একটা ষ্ড্যন্তের উল্ভোগ।

আমার মনের একটা অংশ ধথন এই সব চিস্তা করিতেছিল তথন আর একটা অংশ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়পোষণ করিয়া হাসিতেছিল—মনের মধ্যে ছটা পরস্পরবিরোধী ধারা পাশাপাশি বহিতেছিল, সে বিষয়ে আমি ক্ষণে ক্লে সচেতন

হইয়া উঠিতেছিলান—সার সেই দোটানার স্রোতে অসহায় আমি তরণীর মতে। উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইতেছিলান! এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়া উপরের দিকে নজর পড়িতেই দেখিতে পাইলাম শিশিরমার্জিত আকাশে গোটা, ছই উজ্জ্ঞল তারকা জাহুকরের মোহময় চক্ষর মতো আমার দিকে বন্ধদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া আছে। চিরকাল আকাশের তারা আমরা মানবপরিবেশ হইতে দেখিতে অভ্যন্ত, আজু মানবস্পর্শবিমৃক্ত প্রকৃতির বুকের কাছে বিদিয়া তাহাদের দেখিবামাত্র বুনিতে পারিলাম তারা কেবল স্কুল্বর নয়, ভয়ালও বটে। বটে, তবে এই মোহদৃষ্টি ঐ জাহুকরেরই কাজ ? তবে এ সমন্তই ঐ নিশীথিনীরই কাজ !

হে জাছকরী, হে নিশীথিনী, তোমার অন্ধকারের থলি হইতে জাছদণ্ড বাহির করিয়। কেন বিশ্বের চোথে বুলাইয়া দিয়াছ জানি না, কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত দৃশ্যের, সমস্ত মূল্যের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ পাথরেগড়া পাহাড় এখন ছায়াসম, ঐ মাটতে শৃল্খলিত অরণ্য সৈন্ত-বাহিনীর মতো সচল, ঐ পশুপক্ষীর রব এখন স্থগভীর ইঞ্চিতে পরিপূর্ণ, ঐ যে-দিবালোকের নিরীহ নীরস জগৎটা এখন মায়াপুরীর উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটবর্তী অলিন্দের মতো প্রতিভাত—এ তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই মূহূর্তে ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের স্ক্রেগ্র বিধাইবার স্থানও তো নাই! দিনের বেলায় একথা মনে পড়িয়া হাসি আসিবে—কিন্তু যে উৎকর্ণ উৎকর্গায় বসিয়া আছি ভাহা তো মিথা। নয়।

অরণ্যের চঞ্চলতায় আমার সাময়িক মুগ্গভাব ভক্ত হইল। আবার ঝড় উঠিয়াছে—গাছের ডালপালার আর্তনাদ—অথচ এক ফোঁটা বাতাস গায়ে লাগিতেছে না, এ বেন ছবির ঝড়। এ কোন্ মায়ালোকের ঝড়! কোন্ জাহজগতের অন্তঃকুহর হইতে এই ঝঞা যেন প্রশ্বসিত! আমি এই জাহজগতের অন্তর্গত নই বলিয়াই তাহা আমাকে প্রশ্ব বিভেছে না।

এবারে আমাদের গাছটাও মড়মড় করিতেছে—কিন্তু বলাবাছল্য কোথাও বাতাস নাই। সিগারেট ধরাইলাম। দেশলাইয়ে কাঠি নিঃস্পন্দ শিথায় জ্বলিল। উপত্যকার বনময় এই যে মাতামাতি এ যেন অন্ধকাংকে মন্থন করিয়া কি এক রহস্ম উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। কি সেই রহস্ম ? তাহা যদি জানিতাম তবে প্রকৃতির শেষ কথাটাই হয় তো জানা হইয়া যাইত! সে রহস্ম মানুষের জানিবার নয়—কেবল সেই রহস্থ-পারাবারের তীরে বসিয়া চেউ ধাইবার, অনুমান করিবার, শীকরজালে অঞ্চিত রামধমু দেথিবার এবং অভলে তলাইয়া ধাইবার অধিকার মানুষের আছে; সে রহস্থ জানিবার অধিকার নাই।

প্রকাশ ঠেলিতেছে, ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

প্রকাশ বলিল—খুব ঘ্মোলে!

ख्छ वनिन-निगाद्य हो इ व्या दिना (व्याप) व्याप

আমি বলিলাম-রাতে একবার উঠেছিলাম।

প্রকাশ বলিল—কিছু দেখতে পেলে? গুপ্তর গাছের নড়াচড়া—? সংক্ষেপে বলিলাম—না।

মনে হইল ঐ সিগারেটের ছাই সাক্ষী না থাকিলে রাতের অভিজ্ঞতাকে আমার নিজেরই তো স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত, অত্যে কেন বিশাস করিতে যাইবে। বুঝিলাম যে শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রকাশ অবিশাসে হাসিতে লাগিল; প্রমাণাভাববশতঃ গুপ্ত চুপ করিয়া রহিল। আমিও নীরব ছিলাম, কিন্তু অন্ত কারণে। রাত্রির অভিজ্ঞতাকে জীবনের সঙ্গে থাপ থাওয়াইয়া লইতে ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলিবার অবসর ছিল না।

তিনজনে মাচা হইতে নামিয়া জিপ গাড়ীটার কাছে আসিলাম। গাড়ী পূর্বিৎ রহিয়াছে। এবারে গাড়ীতে চড়িয়া যত্তে দম দিতেই গাড়ী স্থবোধ বালকটির মতো নড়িয়া উঠিয়া ছূটিল। রাত্তির অবাধ্যতার লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। ঘন্টাথানেকের মধ্যেই নিরাপদে আমরা গুপ্তর সরকারী বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

তারপরে অনেক কাল গিয়াছে, এখনো সে রাত্তির অভিজ্ঞতা বিনা বাতাসে বাড়ের মতো আমার মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়—জীবনেই সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজও তাহাদের সামঞ্জশ্য স্থাপন করিতে পারি নাই।

## চোখে-আঙুল-দাদা

পুরাকালে জন্মনীপে চোথে-আঙুল-দাদা নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার এই অঙুত নামটি নিজের কীর্তি দারা অজিত। তাহার পিতৃদন্ত নাম সকলে ভূলিয়া গিয়াছিল। সকলের দোষ সে চোথে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিত বলিয়া সকলে তাহাকে চোথে-আঙুল-দাদা বলিয়া ডাকিত। তাহার দৃষ্টিতে কেহ বা কিছু নিখুঁত ছিল না। কোন লোককে সকলে স্পুক্ষ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র তাহার জকুঞ্চিত চোথের দৃষ্টি ছিদ্রাম্বেষী হইয়া উঠিত, স্পুক্ষ ব্যক্তিটিকে সে আপাদমন্তক খুঁটিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিত—এই যে! এই বলিয়া তাহার অঙ্গুলি স্পুক্ষরের গালের একটি তিলের উপরে গিয়া পড়িত। সে বলিত—এত বড় একটা তিল থাকিতে তোমরা স্পুক্ষ বলিতেছ! ছি:!

পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে কোন ব্যক্তি মৃগ্ধ হইলে চোখে-আছুল-দাদা বলিত—
তবু যদি না কলক্ষ থাকিত। একবার ভাবিয়া দেখো দেখি—ঐ জায়গাটা
কালো হওয়াতে কতটা আলো হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

একদিন তাহার প্রামের কোন যুবক সন্থ-বিবাহিত বধ্কে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে বউ দেখিতে গেল। বউটি অমুপম স্থন্দরী। সকলেই বউ দেখিয়া সম্ভঃ হইল। একজন চোখে-আছ্ল-দাদাকে ওধাইল, কেমন দাদা, এবার তো স্বাক্ষ্ণর দেখিলে?

চোথে-আঙুল-দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—মন্দ নয়।
লোকটি বলিল—মন্দ নয়? এমন আর কথনো দেখিয়াছ?
দাদা বলিল—স্কলর বটে। তবে একটি খুঁত আছে।
সকলে সমস্বরে শুখাইল—কি খুঁত আবার দেখিলে?
চোথে-আঙুল-দাদা বলিল—বউয়ের মুথে বসস্তের দাগ নাই কেন?
তার পরে সে বলিল—ভায়া, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।
জগতে কিছু নিথুঁত থাকিলে ভবে তো নিখুঁত দেখিব!

👁 প্রমধনাথ বিশীর 👁

সকলে ব্ঝিতে পারিত না তাহার দৃষ্টি কোন্ বিধাত। স্মষ্টি করিয়াছিলেন ? সকলে সংসারকে স্থলর দেখে, চোথে-আঙুল-দাদার দৃষ্টিতে সংসারের মুখমগুলে বার্ধক্যের বলি-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে ভাবিয়া লোকে তাহাকে সমীহ করিত এবং ভয়ও যে না করিত এমন নয়।

আর একদিনের ঘটনা বলিতেছি। শহরে একটি রাজপথের পার্শ্বে একটি গভীর নর্দমা ছিল। নর্দমাটি বিষাক্ত পঙ্কে পূর্ণ। একদিন হঠাৎ একজন লোক সেই নর্দমায় পড়িয়া গিয়া নিমজ্জিত হইতে লাগিল—সে রক্ষা পাইবার আশায় সকলকে ডাকিতে লাগিল। অনেক লোক জুটিয়া গেল—কিন্তু কে নামিবে? পঙ্ক যে কেবল গভীর মাত্র এমন নয়, বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। যে নামিবে তাকে জীবনের আশা ছাড়িয়াই নামিতে হইবে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, ওদিকে লোকটির নি:খাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তথন একজন ভদ্রলোক গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া নর্দমায় লাফাইয়া পড়িল এবং অনেক কপ্টে লোকটিকে উপরে তুলিল। কিন্তু বিষবাষ্পের ক্রিয়ায় অলক্ষণের মধ্যেই ছই জনেরই প্রাণ বাহির হইয়া গেল। শহরের লোকে স্থির করিল সেই মহাপ্রাণ উদ্ধারকর্তার উদ্দেশে একটি শ্বতিত্ত স্থাপন করিবে। কথাটা চোখে-আডুল-দাদার কানে গেল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—স্তন্ত স্থাপন করিবে করো—কিন্তু ইহার মধ্যে মহাপ্রাণতা কোথায়?

সকলে বলিল—সে कि, দাদা ?

চোথে-আছুল বলিল—তা বই কি? আসল কথা তো আমার অজ্ঞাত নয়। উদ্ধারকর্তা বিপন্ন লোকটির কাছে অনেক টাকা পাইত। পাছে লোকটি মারা গেলে তাহার টাকা মারা যায় সেই আশক্ষায় সে নর্দমায় নামিয়াছিল। ইহা তো হিসাব-নিকাশ লাভ-লোকসানের ব্যাপার—ইহার মধ্যে মহত্ব দেখিলে কোথায়?

লোকে তাহার কথা গুনিয়া অবাকৃ হইয়া গেল!

তারপরে চোথে-আঙুল-দাদা আরও বলিল—কোন্ কথাই বা আমি জানি না? এই স্বস্ত স্থাপনের ব্যাপারে যে সব চেয়ে অর্থনী, তাহার যে স্বরুৎ মার্বেল পাথরের কারবার আছে—ইহা কে না জানে? স্বস্ত স্থাপন করিলে তাহার মার্বেল পাথর বিক্রয় হইবে—এই কারণে কি তাহার উৎসাহ নয়? তারপর সে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তোমরা ভালো

মানুষ,—যাহার অপর নাম নির্বোধ, তোমরা ঠকিতে পারো, কিন্তু আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। এই বলিয়া সে হাসিল।

শুস্তুটা স্থাপিত হইল বটে কিন্তু চোখে-আছুলের ব্যাখ্যার গুণে লোকের আর তেমন উৎসাহ থাকিল না।

এই সব কারণে অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির গুণে স্বাই চোখে-আঙুলকে বড়ই ভয় করিত। পারভপক্ষে কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিত না, তাহাকে এড়াইয়া চলিত, কোন কাজে অগ্রসর হইবার আগে তাহাকে যথাসম্ভব উপঢ়োকন পাঠাইয়া দিত, স্কালে বিকালে তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিত এবং উপদেশ লইবার অছিলায় তাহাকে পোসামোদ করিয়া আসিত। চোখে-আঙুল-দাদা বড় আরামে ছিল।

একবার চোথে-আঙুল-দাদা কামরূপ রাজ্যে বেড়াইতে গেল। সে তথায় পৌছিয়া দেখিল রাজ্যে বড় ধূম—ভারি উৎসবের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। সে দেশের অধিবাসিগণ নানা বর্ণের পোষাক পরিয়া, পতাকা তুরী ভেরী শহ্ম জয়ঢাক লইয়া শোভাষাত্রায় বহিগত। পথে অগণ্য পথিক, রথ অশ্ব হন্তী, কোথাও নৃত্যগীত হইতেছে, কোনখানে বা আত্সবাজি পোড়ান হইতেছে, কোথাও বা যাত্রার আস্বরে শ্রোতার ভিড।

ব্যাপারটা চোথে-আডুল-দাদার বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সে ভাবিল— ইহারা নিতান্ত নাবালক দেখিতেছি, না বুঝিয়া কী ছেলেমানুষি কাণ্ড করিতেছে। ভারপরে ভাবিল—আমি যথন আসিয়াছি, এবার সব শুনিয়া বুঝাইয়া দিই। বেচারা সব বুথায় ছুটোছুটি করিয়া ঘামিয়া মরিতেছে।

তথন সে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাপু, ভোমরা ছেলেমাছ্ষি করিতেছ কেন? কিসের জন্ম এমন আয়োজন আমাকে বুঝাইয়া দাও তো।

লোকটি বলিল—আজ কামরূপ রাজ্য স্বাধীন হইল। এক পাহাড়ী জাতি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহারা থেচ্ছায় এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতেছে— ভাই এই উৎসব!

কারণ গুনিয়া চোথে-আঙুল-দাদা গালে হাত দিয়া বলিল—হায়, হায়, এত বড় ফাঁকিটা তোমরা ধরিতে পারিলে না! বদি ঘটে সেটুকু বৃদ্ধি না থাকে— তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে কি হইয়াছিল?

लाकि विश्वि इहेश अधारेन—हेशा कांकि कांशा प्रवितन ?

প্রমধনাথ বিশীর

চোথে-আঙুল বলিল—আগা-গোড়াই ফাঁকি। সে বলিল—এ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতার ন্তন পঁয়াচ। এই সোজা কথাটা ভোমরা বুঝিতে পারো নাই ?

লোকটি বলিল-এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

চোথে-আঙুল বলিল—তবে ব্ঝাইয়া দিই। আমাদের ন্তন শাসকের মাথায় টাক এবং চোথে কালো চশমা—লক্ষ্য করিয়াছ কি? এ সবের অর্থ কি? তোমাদের প্রধান মন্ত্রী ধৃতি-চাদর পরে এবং দিতীয় মন্ত্রীর পায়ে জুতা জোটে না—এ সমন্তর কারণ অবগত আছ কি?

লোকটি বলিল—অবশ্যই আছি, কিন্তু এ সমস্ত যে ন্তন পরাধীনতার লক্ষণ তা তো জানি না!

চোখে-আঙুল বলিল—তবে জানিয়া লও! এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল—হায়, হায়, একটা জাত আজ পরাধীন হইতে চলিল! ইতিমধ্যে তাহার চারিদিকে অনেকগুলি লোক জুটিয়া গেল। তখন সে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বক্তৃতার স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল—ভাই সব, আজ তোমরা পরাধীন হইতে চলিলে! এ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আর কথনো মুক্ত হইতে পারিবে কি? শীদ্র গিয়া নৃতন শাসককে তোমরা সাদা নিশান দেখাও। তাহার কালো চশমায় সাদা নিশান কালো বলিয়া প্রতিভাত হইবে। শীদ্র গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক জোড়া শাল ও বিতীয় মন্ত্রীকে এক জোড়া জুতা উপহার দাও। জামাহীন ও জুতাহীন মন্ত্রীর অধীনে বাস করা কি পরাধীনতা নয়? আর ওই যে অন্বে একটা শান্ত্রী দেখিতেছি লোকটাকে দেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশেষে দেশী সঙীনের খোঁচা খাইবে ? হায়, হায়, এমন অধঃপতন তোমাদের ঘটল!

সত্যকথা বলিতে কি, কামরূপের অধিবাসিগণ একেবারেই অতিথিপরায়ণ নয়। তাহারা চোপে-আঙুল-দাদার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে অল্লক্ষণের মধ্যেই তাহাকে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করিল।

ર

চোথে-আঙ্ল-দাদা পরলোকে গিয়া সোজা বিধাতা-পুরুষের নিকটে উপস্থিত

• ব-নির্বাচিত গল •

হইল। বৃদ্ধ বিধাতা-পুরুষ তথন স্চ-স্তা লইয়া ইতিহাসের জীর্ণ কছা সীবন করিতেছিলেন।

চোধে-আঙুল-দাদা তাহাকে গিয়া বলিল—শ্যুর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

বৃদ্ধ বিধাতা মৃথ তুলিয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক ভাবে তাকাইয়া পাকিয়া ওধাইল—কি ব্যাপার ?

সে বলিল—আমার নাম চোখে-আছুল-দাদা, আমার বাড়ী গোড় দেশে। সকলের দোষ আমি চোখে আছুল দিয়া দেখাইয়া দিই। তাহার ফলে আমি সাধনোচিত ধামে আসিয়া পৌছিয়াছি। তুমিই বুঝি বিধাতা-পুরুষ?

विधाजा विनन-एँ। कि ठा ७?

সে বলিল—আর কিছুই নয়। বিশ্বস্থির আগে আমার সহিত consult করিলে না কেন তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিধাতা গুধাইল—কেন বাপু?

চোখে-আঙুল-দাদা বলিল—তাহা হইলে বিশ্বে এত ভূল-ক্রটি থাকিত না। ধর না কেন—এই বে এমন স্থান্দর চাঁদটি—তাহাতে কলঙ্ক থাকিয়া গেল কেন? আমাকে আগে consult করিলে বলিতাম, ও জায়গাটুকুও আলো দিয়া লেপিয়া দাও।

বিধাতার মুথ দিয়া কথা সরিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

চোথে-আঙ্ল-দাদা বলিতে লাগিল—গোলাপফ্লের সহিত কাঁটা দিবার কি আবশ্যক ছিল? আর কোকিলের স্বর এত মধুর করিলে কিন্তু তাহার রঙটা কালো করিলে কেন? মান্নবের সংসারে সন্দেশ মাংস প্রভৃতি স্থাত্য দিয়াছ কিন্তু তাহার সঙ্গে এত ব্যাধি কেন? মৎশ্যকৃলকে অবশ্য মান্নবের থাত্য করিয়াই জন্ম দিয়াছ কিন্তু তাহাদের দেহে অনর্থক এতগুলো কাঁটা দিবার হেছু কি? সংসার যদি সত্যই স্থেথর স্থান করিয়া গড়িলে তবে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু ও ইনকাম ট্যাক্স স্থাষ্টি করিবার সার্থকতা কোথায়? আবার জিরাফের গলা অনাবশ্যক লম্বা কেন? ওই মাংসটা গণ্ডারের গলদেশে যোগ করিয়া দিলে তাহার মনঃকট কি লাঘ্ব হইত না? কত আর বলিব? এ সমন্ত ক্রটির কারণ বিশ্বস্টি করিবার আগে ভূমি 'Expert Opinion' গ্রহণ

করো নাই! লোকে যাই বলুক, ভোমাকে আমি নিথুত কারিগর বলিভে পারি না—বড় জোর তুমি মাঝারি-গোছের কারিগর মাত্র!

বিধাতা-পুরুষ বলিল—আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার সৃষ্টি নিখুঁত নয়, অনেক ভূল-ক্রটি করিয়া ফেলিয়াছি—আর সব চেয়ে বড় ক্রটি এই যে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আছা বাপু, এক কাজ কর তো।

এই বলিয়া বিধাতা-পুরুষ তাহাকে এক তাল মাটি দিয়া বলিল—একটি মান্ত্রষ গড়ো ভো।

চোখে-আঙুল-দাদাকে এমন পরীক্ষায় কেহ ফেলে নাই। সে চিরকাল এমন অধ্যবসায়ের সহিত পরের ক্রটি ধরিয়া আসিয়াছে যে তাহার যে ভূল-ক্রটি থাকিতে পারে কেহ চিন্তা করে নাই।

ववादा स्म विभए भिष्म ।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মাটি দিয়া সে একটি পুতুল গড়িয়া বিধাতাকে বলিল—দেখ, কেমন হইল ?

বিধাতা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ভালো হইয়াছে, এবারে আমি এই মনুয়-পুত্তলিতে প্রাণদান করিতেছি—দেখ কি হয়।

এই বলিয়া বিধাতা মন্ত্র পড়িয়া দিল। মৃৎ-পুত্তলি প্রাণ পাইয়াই চোখেআঙুল-দাদার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল, বলিল—তবে রে শালা,
আমাকে এমন করিয়া গড়িলে কেন? আমার হাত হ'টা থাটো, এক চোখে
দেখতে পাই না, হুইটা কানই বধির—আবার একটা লেজও দিয়াছ।
তোমার আর কাজ ছিল না?

চপেটাঘাতে ঘুর্ণিত-শির চাথে-আঙ্গ-দাদা আসিয়া বিধাতা-পুরুষের পশ্চাতে আত্মগোপন করিল।

বিধাতা-পুরুষ বলিল-কেমন?

চোখে-আঙুল বলিল—ভোমার মাটির দোষ।

বিধাতা বলিল—বেশ, একটু মাটি গড়িয়া নাও না কেন ?

চোখে-আঙুল বলিল-পাইব কোথায়?

বিধাতা বলিল—একটু মাটি গড়িতে পারো না? এ আর এমন কি শক্ত?
চোখে-আঙুলকে খীকার করিতে হইল সে যেমন ভূল ধরিতে পারে,
ভেমন গঠন-দক্ষতা তাহার নাই। সে বলিল—আমি চোখে আঙুল দিয়া

দেখাইয়া দিতে পারি—কিন্ত সেই চোথ বা আছুল তৈয়ারির ক্ষমতা আমার নাই।

তারপরে সে বিধাতাকে বলিল—তাই বলিয়া আমাকে হীন মনে করিও না। এত ভুল-ক্রটি কার চোখে পড়ে ?

বিধাতা বলিল-নরকবাসের ওই তো অস্থবিধা।

চোখে-আঙ্ল চমকিয়া উঠিল, বলিল—নরকবাস? আমি তো স্বর্গে আসিয়াছি।

বিধাতা বলিল—ছুমি যেথানেই আসো না কেন, নিশ্চয় জানিও ছুমি নরকে বাস করিতেছ।

চোখে-আঙুল বলিল-কেন?

বিধাতা বলিল—বে সর্বদা ভূল-ক্রটির জগতে বাস করিতেছে সে নরকের অধিবাসী ছাড়া আর কি ?

विधाजा विलल-द्रान्मर्थरे चर्ग, त्म त्मीन्मर्थ त्यथात्नरे थाक ना तकन।

বিধাতা বলিল—সম্ভোষ্ট বৈকুণ্ঠ, সে সম্ভোষ যত পাপী তাপী দীন অভাজনের হৃদয়েই থাকুক না কেন ?

চোখে আঙুল বলিল—স্বৰ্গ কি একটি বিশিষ্ট স্থান নয়?

বিধাতা বলিল—স্বৰ্গ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে, বৈকুণ্ঠ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে। যেথানে একটু সৌন্দেয প্ৰতিভাত, সেথানে একটু সম্ভোষ অহুভূত, দেই স্থানই বৈকুণ্ঠ।

চোথে-আঙুল বলিল—তাই যদি হইবে তবে লোকে স্বর্গে আসিবার জন্ত এত চেষ্টা করে কেন ?

বিধাতা বলিল—না করিলেও ক্ষতি ছিল না। তবে সকলের বিশাস, সৌন্দর্যের ধাপে-ধাপে উন্নীত হইলে মহন্তর সৌন্দর্যলোকে পৌঁছান ঘাইবে, তাই তাহারা অর্গে আসিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যথন তাহারা অর্গে আসিয়া পৌঁছায়, দেখিতে পায় যে মর্ত্যলোকের অর্গে ও এথানকার অর্গে কোন ভেদ নাই।

চোথে-আঙুল বলিল—ভোমার এই থিওরিটাও নিখুঁত নয়। ওর গোড়াকার সিদ্ধান্তটাই ভ্রাস্ত। যাক, এ বিষয়ে ভোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে চাই না—কারণ এ সব স্ক্র বিষয় তুমি বুঝিতে পারিবে না।

#### প্রমণনাথ বিশীর

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—এবারে আমি কি করিব বলিয়া দাও।
বিধাতা-পুরুষ বলিল—তুমি আবার জমুবীপে ফিরিয়া যাও।
চোথে-আছুল বলিল—সেথানে সবাই আমার উপরে রুপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।
বিধাতা বলিল—স্বভাবটা ছাড়িতে পারো না ?

চোথে-আঙুল বলিল--গোড়বাসী সব পারে, কেবল স্বভাব ছাড়া।

বিধাতা বলিল—বাপু, এখানে তোমার স্থান হওয়া কঠিন। তুমি এক কাজ করো, গোড় দেশেই যাও। এখন হইতে সে দেশের সমস্ত অধিবাসী তোমার স্বভাব পাইবে। বিশ্বের ভূল-ক্রটি ছাড়া সে দেশের লোকের চোথে আর কিছুই পড়িবে না—কাজেই তোমার ভয়ের আর কিছু থাকিল না।

চোথে-আঙুল খুশী হইয়া বলিল—এভদিনে মনের মতন একটা বাসস্থান পাইলাম।

এই বলিয়া সে বিধাতা-পুরুষের উদ্দেশ্যে একটা অর্থ-সমাপ্ত নমস্কার ঠুকিয়া প্রস্থান করিল—ঘাইবার সময়ে আপন মনে বলিল—A funny old fellow! বিধাতা-পুরুষ আবার ইতিহাসের জীর্ণ কন্থা সীবনে মনোনিবেশ করিল।

#### ব্যাক্মেল

গোবর্ধন চক্রবতী বৃদ্ধ এবং বাদ্ধণ এবং বিপত্নীক। ছুমূর্থ এবং রগচটা এবং গ্রামের জমিদারের গোমস্থা।

একদিন চৈত্রমাসের ছপুর বেলা জমিদারের কাছারী হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল যে, যে ঠিকা-ঝি আসিয়া ঘর দোর সাফ করিয়া উন্থন ধরাইয়া দিয়া যায়, সে আর আসে নাই। সকাল বেলায় নিজে কলসীতে যে জল ছুলিয়া রাথিয়া গিয়াছিল, একটি বায়স তাহার মুখের ঢাকনীটা ফেলিয়া দিয়া বিসিয়া অছন্দে জলপান করিতেছে। সে কাকটাকে তাড়াইয়া মারিতে গেলে কাকটা উড়িয়া পলাইল, গোবর্ধন কলসীর উপরে গিয়া পড়িল, মাটির কলসী উলটিয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পেল, এবং কানায় লাগিয়া গোবর্ধনের পা কাটিয়া গেল। সে দ্রগত পাথীটার উদ্দেশ্যে যে-সব বিশেষণ প্রযোগ করিল ভাহা পাথীর উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবহৃত হয়না, মান্ত্রের উদ্দেশ্যেও কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গোবর্ধন উন্ন ধরাইতে বিদল, উন্ন ধরিল না, তবে আগুনে হাতটা পুড়িয়া গেল। আর যথন দে হাতের সেবায় নিযুক্ত সেই সময়ে উন্ধনের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ঘরখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। গোবর্ধন মৃহূর্তকাল স্থাপুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আজ শালাকে দেখে নেবো। এই বলিয়া যে হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

গোবর্ধন কিছুক্ষণ পরেই স্বর্গের দরজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে প্রবেশ করিতে উন্নত দেখিয়া দারোয়ানজী বলিল, এই ঢুকো মৎ।

গোবর্ধন বলিল, তোমার মং ফং রাখো, অমন অনেক শালা দারোয়ান চাপরাশি দেখেছি, আজ থাস মনিবকে দেখে নেবো। এই বলিয়া সে চ্কিয়া পড়িল। দারোয়ান বলিল—বড়ি তাজ্জব কি বাং! তারপরে খানিকটা থৈনি যথাবিধি তৈয়ারি করিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় স্থে চ্কিতে লাগিল।

প্রমধনাথ বিশীর

স্বর্গে প্রবেশ স্থাদে কঠিন নয়, কেবল কিঞ্চিৎ সাহস ও ছ্র্বাক্যের স্থাবশ্যক।

গোবর্ধনকে স্বর্গে প্রবিষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়্, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুধাইল—ভূমি কে!

গোবর্ধন বলিল—আমার পরিচয়ে তোমাদের দরকারটা কি শুনি ! দেবতারা বলিল—অস্ততঃ আমাদের পরিচয়টা লও।

গোবর্ধন বলিল—যাত্রাগানের কুপায় তোমাদের পরিচয় আমার বেশ জানা আছে—এ পাঁচমুগু বেটাতো মহাদেব।

মহাদেব ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।

ব্রনা বলিল, তোমার প্রয়োজন কি?

रगावर्धन विनन-स्मिट भानाक **आ**क प्रिया नहेत्।

কে সেই সোভাগ্যবান দেরতারা বৃঝিতে পারে নাই দেখিয়া গোবধন বিলক—ভোমাদের দিয়ে আমার কাজ হইবে না, আমি ভোমাদের নাটের গুরু সেই খেদে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

ভারপরে শুধাইল—ভালো চাও তো বলো বেটা কোথায় আছে।

গোবর্ণনের তর্জিজ্ঞাসায় হতবুদ্ধি দেবগুণ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে দেবগণ ইতিপূর্বে কথনো জমিদারের জীবস্ত গোমস্তার পালায় পড়ে নাই।

বিষ্ণু দেবভাদের মধ্যে পলিটিশিয়ান অর্থাৎ যথন যেমন তথন তেমন ব্যবহার করিতে পারে; সে বলিল, এতো উত্তম কথা। আপনি এখন স্থানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তারপরে ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবেন, এখন ভিনি নিদ্রিত।

গোবর্ধন বলিল—বেটা না বুমোলে আর আমার এমন দশা হয়।

যাই হোক দেবতাগণের তোষণে গোবর্ধন স্থানাহার সম্পন্ন করিলে বিষ্ণ্ বলিল,—আপনি একটু ঘুমোন, ভগবান জাগিলে আপনাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।

'সেই ভালো' বলিয়া গোবর্ধন শয়ন করিল এবং চক্ষু মৃদ্রিত করিল। তথন ব্রাহ্মণকে নিদ্রিত মনে করিয়া দেবগণ অদ্বে বসিয়া কথোপকথন গুরু করিল। বক্ষা বলিল—আজ সেরেছে। এই বুড়ো বাম্নাকে সামাল দেওয় সহজ হবে না। মহাদেব বলিল, বেটার যে রাগ, তাতে আবার আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—আমি ওর মধ্যে নাই। ইক্স বলিল—বেটা যদি আমাদের কাকি ধরিয়া ফেলে, আর পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া সব রটাইয়া দেয়, তবেই আমাদের দেবত গেল—আর কেহ কি মানিবে ?

ব্রন্মা শুধাইল-এখন কর্তব্য স্থির করো।

বিষ্ণু বলিল—পলিটিক্স করিতে গেলে মাঝে মাঝে এমন বিপদ অনিবাহ,
—তাই বলিয়া ঘাবড়াইলে চলিবে কেন ?

ব্রন্ধা বলিল—ঘাবড়ানোর কথা নয়, কিন্তু যাহা নাই তাহা আছে বলিয় প্রমাণ করি কিরূপে ?

ইক্স বলিল—এ কথা স্বরূপ। তগবান বলিয়া কেহ নাই, অথচ আমরা সকলে মিলিয়া ঐ ধাপ্পা দিয়া জগৎ সংসার চালাইতেছি। ঐ ধাপ্পায় এতকাল বেশ চলিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিতেছি সমূহ বিপদ।

চক্স বলিল—যাহার যথনি বিপদ হইয়াছে আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

বায়ু বলিল—স্থাবার যথনি যাহার সম্পদ হইয়াছে, আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ ক্থনো ভগবানকে দেখিতে চাহে নাই।

ব্রন্মা বলিল—আর চাহিলেও বলিয়াছি যে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাছ নহেন, এমনকি 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'। লোকে ইহাকে উচ্চাঙ্গের ফিলজফি বলিয়া গ্রহণ করিছা সম্ভঃ হইয়াছে।

বিষ্ণু বিশিল—এমন ছেলেমানুষী আজ ধরা পড়িবার মুখে বলিয়া সম্ভন্ত না হইয়া এতদিন ধে চালু ছিল তাহার জন্ত নিজেদের অভিনন্দিত কর। আবশ্যক।

তারপরে একটু থামিয়া বিষ্ণু বলিল—আচ্ছা, কাহাকেও ভগবান্ সাজাইয়া দেখাইয়া দিলে কেমন হয় ? কোন কথা বলিতে হইবে না, কেবল গভীর ভাবে মাথা নাড়িলেই চলিবে! —আচ্ছা মহাদেব, তুমি ভগবান্ সাজো না কেন ?

মহাদেব বলিল—ভাই, আমি তো আগেই বলিয়া দিয়াছি বে আমি ওর মধ্যে নাই। বাম্না বিষম রাগী—হঠাৎ যদি assault করিয়া বলে! বিষ্ণু বলিল, তাহাতে তোমার প্রাণ যাইবে না, কিন্তু ধাপ্পা একেবারে ফাস হটয়া গেলে সকলেরই দেবত্ব যে যাইবে !

—यात्र याक्! विनया भशास्त्र छहेशा পिं ।

বিষ্ণু বলিল—তাহলে এক কাজ করো। বামুন টাকাকড়ি যা চায় দিয়া খুশী করিয়া ফিরিয়া পাঠাও, তবে সবদিক রক্ষা পায়।

वक्का विनन-(विधायिक त्याक ठाय १

বিষ্ণু বলিল—ভায়া, তুমি কি পাগল হইয়াছ? মোক্ষ কামনায় কেহ কি ভর ছপুরবেলা অস্বাত অভুক্ত বর্গে আসিয়া উপস্থিত হয়! ও ভয় করিও না।

- —আর তাছাড়া মোক্ষও তো আমাদেরই রচিত স্থচতুর ধাপ্পা, যে পায় নাই তাহার কথা ও বিষয়ে গ্রাহ্ম নয়, আর যে পাইয়াছে সে কথনো বলিতে আসে না! কি কোশল! বাবা, বিশ্বচালনা কি সহজ ? কত মাথা খাটাইতে হয়!
- —কিন্তু আজকার সমস্থার সমাধান কি ? বুড়ো বাম্নাকে ঠেকাবার কি উপায় ?

এমন সময়ে গোবর্ধন সোজা উঠিয়া বঙ্গিল।

বন্ধা ভাষাল—আপনার ঘুম হইল ?

গোবর্ধন বলিল—ঘুম হোক না হোক, জ্ঞানচক্ষ উন্মীলিত ইইয়াছে, তোমাদের ধাপ্লা সম্যক্ অবগত ইইয়াছি। তোমরা কয়েকজনে মিলিয়া বেশ জ্ঞোচেনারী কারবার খুলিয়াছ আর কি ! ইহার কাছে কোথায় লাগে লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসা!

ব্ৰহ্মা বলিল—যুমের মধ্যে কি শুনিতে কি শুনিয়াছেন!

গোবর্ধন বলিল—বেশ ভাই ভালো। আমি পৃথিবীতে গিয়া সব ফাঁস করিয়া দিতেছি।

বিষ্ণু বলিল—আপনি শুনিয়াছেন ঠিকই, তবে অর্থবোধ হয় নাই, আমরা পরিহাস করিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম আপনি বুঝিতে পারেন কি না।

গোবধন বলিল—আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি ভাবিয়াই মন খুলিয়া কথা বলিয়াছ, অথচ আমি আদে ঘুমাই নাই, কাজেই বোঝা যাইভেছে বে অন্তান্ত গুণের মতোই অন্তর্গামী গুণটা একটা অলীক বস্তু! আজ পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া ভোমাদের ভাসের কেল্পা ভাঙিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

भहारत्व विनन-ना ७, जामि जाराहे विनयाहिनाम, वाम्ना महक भाव नम ।

বিষ্ণু বলিল—ঠাকুর, ছুমি কি চাও বলো দেখি ? গোবর্ধন বলিল—আমি যথন যা চাই দিতে পারবে ? বিষ্ণু বলিল—ইহাকে যে Blackmail করা বলে!

ব্রাহ্মণ বলিল—আর তোমরা বে আদিকাল হইতে মামুখকে Blackmail করিয়া আদিতেছ, তাহার কি হয় ? 'ভগবান আছে' 'ভগবান আছে' বলিঃ' কি কম ভোগা দিয়াছ! আজ দেখিতেছি সব ফাকি। ইহার চেয়ে limited monarchyর রাজাও অনেক সত্য! কাজেই Blackmail করিবার কংটো নাই তুলিলে!

বিষ্ণু বলিল—তথাস্ত! যথন যা চাহিবে তাহাই পাইবে।

ব্রাক্ষণ জমিদারের গোমভা! সে বলিল—মাইরি, ভোমাদের কথার ্য বিশাস করে সে—

বিষ্ণু বলিল, থাক্, থাক, আর খুলিয়া বলিতে হইবে না, ব্ঝিতে পারিহাছি। এথনই নগদ কিছু চাও, এইতো ? কি চাও ?

বাহ্মণ স্থামীর্য এক ফর্দ ফেলিয়া দিল। দেবগণ চাদা তুলিয়া বাহ্মণের প্রার্থনা প্রণ করিল।

গোবর্ধন হাতীঘোড়া, সোনারূপা ও অতুল ঐপর্য লইয়া মতে কিরিয়া আসিল। তারপরে তাহার যথনই যাহা প্রয়োজন ২ইত, চাহ্তি। দেবগণ ইতস্ততঃ করিলে গোবর্ধন সমস্ত ফাস করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া দেবতাদের Blackmail করিত। দেবগণ অগত্যা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইত।

কোন কোন ছোকরা-দেবতা আপন্তি করিলে ব্রন্ধা, বিফু, মহেশর প্রভৃতি ঝাছ দেবতাগণ তাহাদের নুঝাইত, বাপু, ইহাতে আপন্তি করিলে চলিবে কেন ? আমরা বে-ভাবে মাছ্মকে Blackmail করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় বামুনের দাবী তো অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ তাহার দাবীতে অসম্মত হইলে তোমাদের দেবত্ব থাকিবে কোথায় ? তথন যে না থাইয়া মরিবে ? থাটিয়া খাইবে তাহার উপায় নাই, কেন না তোমরা Trade Union-এর মেন্থার নত্ত, এমন কি কেছ ভোমাদের দিন-মজুর রূপেও রাথিবে না, কেন না তোমরা যে নুজোয়া একথা স্থপরিজ্ঞাত। অতএব বৎসগণ, বেশি টায়াফু করিও না, ব্যক্ষণ যথন যাহা চায় দিয়া যাও, তাহাতে দেবত্ব ও রাজত্ব তুই-ই থাকিবে, নতুবা—

চ্যাঙড়া দেবভাগন বলিভ, বুঝিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

# জেন্মইন লুনাটিক্

যুদ্ধান্তে ভাত্মপ্রকাশ বেকার হইয়া রোজগারের পদা গুঁজিতে লাগিল, কিন্তু হ'চার দিন পরেই বুঝিতে পারিল কাজটি সহজ নয়। যুদ্ধকালে সে মানুষ-মারা শিথিয়াছিল, মানুষ মারিতে উৎসাহ পাইয়াছিল—এখন নাগরিক জীবনে সে পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া দেখিল আইন অলজ্য্য বাধা—এবং সেই পথের শেষ সীমায় ছ্রারোহ গাঁদিকার্চ্চ দণ্ডায়মান। তখন সে কিছুকাল পথে পণে ঘ্রিয়া বেড়াইল।

কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতরূপে ভাগ্য তাহার প্রতি সদয় হইল। সে
শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল—এমন সময়ে ঠিক ভাহার সমুখেই এক
ভদলোক অনবধানবশতঃ একখানি ক্রতগামী মোটরের সমুগে গিয়া পড়িল—
আর একটু হইলেই চাপা পড়িত! ভাত্রপ্রকাশ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া
ভদ্রলোকটিকে টানিয়া সরাইয়া দিল। ভদ্রলোকটি বিপদের গুরুত্ব প্রিতে
পারিয়া রক্ষাকর্তার প্রতি ক্রতভ্রতা প্রকাশ করিল—ভাহাকে নিজের বাড়ীতে
লইয়া আসিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

ভদ্রলোকটি শুধাইল—আপনার কি করতে পারি ? অপেনি জো আমাকে প্রাণে বাঁচালেন !

ভাত্মপ্রকাশ বাড়ীর দরজায় ভদ্রলোকের নাম, দ্রাক্তারি ডিগ্রিও বিবরণ দেখিয়া বুঝিয়াছিল—ভদ্রলোকটি একজন উচ্চ উপাধিধারী পাগলের দ্রাক্তার।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া তাহার মশ্বিকে প্রতিভার বিহ্যুৎ থেলিয়া গেল, দে বলিল—আমার উপকার যদি করতে চান—ভবে আমাকে একথানি পাগলামির সার্টিফিকেট দিন।

ভাক্তার বলিলেন—সে কি! আপনি তো দিব্য স্কস্থ!

ভাত্রপ্রকাশ বলিল—এখন স্কম্ম বটে। কিন্তু মাথো মাথো অনেক দিনের জন্তু মাথা খারাপ হয়ে যায়—তখন আমি বন্ধ উন্মাদ।

ভারপরে বলিল—আপনার সাটিফিকেট পেলে আমার পক্ষে কোন

• খ-নির্বাচিত গঞ্জ •

পাগলাগারদে গিয়ে ভর্তি হওয়া সহজ হবে। পরসা থরচ ক'রে সার্টিফিকেট নেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

ডাক্তার তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সার্টিফিকেট লিখিতে বসিলেন। ভাঙ্গপ্রকাশ বলিল—আপনি লিখে দেবেন, পাগল অবস্থায় আমি violent হ'য়ে উঠি, অন্ত সময় আমি বেশ non-violent!

ডাক্তার তাহার বর্ণনা অনুসারে সে যে একজন 'জেমুইন লুনাটিকৃ' এবং 'ভায়োলেন্ট লুনাটিকৃ'—এইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। ভামুপ্রকাশ তাঁহাকে নমস্বার করিয়া পরিচয়পত্রখানি প্রেচট লইয়া প্রস্থান করিল।

ভাষ্থ্ৰকাশ কিছুকাল পথচারণা করিয়া ব্ঝিয়াছে যে, সংসারে ধনীর স্থান আছে, মানীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, উন্মাদের স্থান আছে, কিন্তু সাধারণের স্থান নাই। ভাত্থ্রকাশ নিতান্তই সাধারণ—এমন কি তাহার দারিদ্রাও অসাধারণ নয়। এখন সে পাগলের ছাড়পত্র পাইয়াছে, এবার সংসারের পথ অনেকটা স্থাম হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল। ছাড়পত্রের বলে ভবিশ্বতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে সে একটি শৌখিন ভোজনাগারে গিয়া বসিল। অনেকদিন পরে সে পেট ভরিয়া স্থাল থাইল। আহারান্তে খানসামা বিল আনিলে বিল্থানি হাতে লইয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল, আর লবণ্দানি হইতে খানিকটা লব্ণ মুখে দিয়া চিবাইতে শুক্ত করিল।

থানসামা বিশ্বিত হইল, ব্যাপার কি ?

ভা**মূপ্রকাশ খানসামার দিকে অ**ধিকতর বিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল, খানিকটা sauce নিয়ে এসো।

বিল খাইবার এমন উপকরণের প্রস্তাবনা খানসামাটি ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সে ছুটিয়া ম্যানেজারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, একঠো পাগলা আদমি আয়া হায়।

এবারে থানসামা সমভিব্যাহারে ম্যানেজার আসিয়া উপস্থিত হইল।
ভামপ্রকাশ তথন চর্বিত বিলটিকে মাটিতে ফেলিবার চেটা করিতেছিল, তাহাদের
দেখিয়া চর্বিতচর্বণ গুরু করিল। বেগতিক দেখিলে অনেকেই উক্ত কাজটি
করিয়া থাকে।

ভাত্মপ্রকাশ ইংরাজি ভাষার ম্যানেজারকে বলিল, তোমাদের শেষের খাস্কটি তেমন ক্ষতিকর নয়, আমি বড়ই অসম্ভই হয়েছি।

প্রমথনাথ বিশীর

म्यात्नकात विन-७ विन।

ভাত্মপ্রকাশ বলিল, যে নামই দাও না কেন, ভোজনাগারে ভোজ্য ছাড়া আর কি পাওয়া যায় ?

ইতিমধ্যে সে কোশলে পকেট হইতে ডাক্তারের সাটিফিকেটখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ম্যানেজারকে সেখানা তুলিয়া দিতে অমুরোধ করিল।

ম্যানেজার কাগজ্থানা তুলিয়া তাহার হাতে দিবার অবকাশের মধ্যে এক নজর সেথানা পড়িয়া লইল।

नर्वनाम ! ভाষোলে हे नूना हिक्!

ম্যানেজার সবিনয়ে জানাইল, আপনি থেতে পারেন, মূল্য দিতে হবে না। ভাত্মপ্রকাশ উঠিয়া ম্যানেজারকে একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ম্যানেজার ভাবিল, খুব প্রাণে বেঁচে গেলাম! কারণ চোর, বদমাশ, চোরা-কারবারী, হঠাৎ-ধনী, হঠাৎ-গরীব নানারকম লোকের হাতে নিত্যই সেপড়িয়া থাকে কিন্তু ইতিপূর্বে আর কথনো ভায়োলেন্ট লুনাটিকের হাতে সেপড়ে নাই!

ভামুপ্রকাশ বাহিরে আসিয়া একটু নির্জন স্থান সন্ধান করিতে লাগিল।

আমরা বলিব ভাত্প্রকাশের নমস্কার করা উচিত হয় নাই—৬টা লুনাটিকের লক্ষণ নয়। যাহাই হউক কালক্রমে সব সংশোধন হইয়া যাইবে —ইহা তাহার শিক্ষানবিশীর প্রথম ধাপ বই তো নয়।

ভারপ্রকাশ কিন্তু অন্ত কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে কেবল প্রথম রাউণ্ডে সে বিজয়ী হইয়াছে, চরম বিজয়ের এখনো অনেক বাকি। জীবন-সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রস্তাতের উদ্দেশ্যে সে কার্জন পার্কের একান্তে গিয়া বিসল।

ভারপ্রকাশ ছ'চার দিনেই ব্নিতে পারিল যে, একটা আন্ত প্রকৃতিস্থ মান্থবের পক্ষে জেন্থইন লুনাটিকের নিখুঁত অভিনয় করা সহজ ব্যাপার নয়, এমন কি বড় ডাক্তারের ক্লাটিকিকেট থাকিলেও নয়। অনেক জায়গাতেই পাগলের অভিনয় করিতে গিয়া সে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। সংসারে পাগল ছই শ্রেণীর। বজোমাদ আর ম্ক্তোমাদ। বাহাদের পাগলা-গারদে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয় তাহাদের বজোমাদ বলে; তাহাদের সংখ্যা কম। আর যে-স্ব পাগল সাধারণ মান্থবের মতো পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা মৃত্তোন্মাদ। তাহাদের জন্ত পাগলা-গারদ নাই—থ্ব সভব এত বড় পাগলা-গারদ তৈরি করা সভব নয়। এখন ভাত্প্রকাশ বুঝিতে পারিল বে তাহাকে মৃত্তোন্মাদ শ্রেণীতে পড়িলে চলিবে না, তাহাতে সমস্থার সমাধান হইবে না; বজোন্মাদ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে হইবে, তবেই তাহার সমস্থা সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

তথন ভাত্মপ্রকাশ বুঝিল যে তাহাকে বন্ধোন্মাদের আচার-ব্যবহার শিথিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি ? অবশ্য বই পড়িয়া শেখা যায় কিন্তু প্রকৃত উপায় হইতেছে সরেজমিনে অর্থাৎ খাঁটি বন্ধোন্মাদের নিকট হইতে পাঠ লঙ্হা। ভাত্মপ্রকাশ স্থির করিল তাহাই করিবে এবং সেই উদ্দেশ্যে বন্ধোন্মাদগণেব দিব্যধাম রাঁচির উদ্দেশ্যে যাতা করিল।

গাড়ীতে উঠিয় সে এক বিপদে পড়িল। সকলেই জানেন যে এক শ্রেনিব কর্মচারী আছে যাহারা যাত্রীদের টিকিট দেখিতে চায়। যাত্রীদের হয়রানিকরাই ভাহাদের উদ্দেশ্য। সেই রকম এক কর্মচারী আসিয়া ভায়র টিকিট দেখিতে চাহিল। বলাবাহল্য ভায়প্রকাশের টিকিট ছিল না, টিকিটই মদি কিনিবে তবে আর সে বজোন্মাদ কেন, তবে ম্জোন্মাদের সঙ্গে তাহার প্রভেদটা কি? ভায় টিকিটের পরিবর্তে ডাক্তারী সার্টিকিকেটখানি বাহিব করিয়া দিল। টিকিট চেকার সেথানা ভালো করিয়া দেখিয়া বলেল, টিকিট কোথায়? ভায় পকেট খ্জিয়া একথানা পুরাতন ডাকটিকিট বাহির কবিফা দিল।

চেকার বলিল—ওসব চালাকি রাখুন, টিকিট দিন, নতুবা হাজতে চলুন।

ভামু বলিল—তাই ভো যাছি !

চেকার ভাগাইল-কোথার ?

ভান্ন বলিল—ব্লাচিতে।

- **—কেন** ?
- —কেন কি ? দেখছেন না আমি উন্মাদ।
- —কোন লক্ষণ তো দেখছি না।

ভাম বুঝিল ভাহার কথাবার্তা অত্যন্ত বেশি মুক্তোমাদের মত হইতেছে, এমন আর কিছুক্ষণ চলিলে ভাহার কেদ্নপ্ত হইয়া যাইবে। ভাই সে বলিল— লক্ষণ দেখাছিং!

গ্রমধনাথ বিশীর •

এই বলিয়া সে মাথা নীচু দিকে দিয়া পা হু'থানা উচুতে সোজা করিয়া খাড়া করিল। সে ওনিয়াছিল প্রকৃত পাগলেরা মাঝে মাঝে এমন করিয়া থাকে। কিছু অনভ্যাদ্বশৃত: পা ছু'থানা সোজা থাড়া না হইয়া কিঞ্চিৎ वांकिया शिल।

তাহাকে তদবস্থার দেখিয়া অন্ত যাত্রীরা বলিয়া উঠিল-ল্লোকটা পাগল ना कि?

এমন আশার কথা ভাতুর কানে আর কথনো প্রবেশ করে নাই--সে চেকারের উদ্দেশ্যে বলিল—শুনছেন তো? লোকে কি বলছে? জনগণের সিদ্ধান্তই এ যুগের বেদবাক্য—অতএব আপনি সরে পড়ুন।

অভাবিত হাক্সামায় পড়িতে হয় দেখিয়া চেকার সরিয়া পড়িল। ভার-প্রকাশ আবার থাড়া হইয়া দাড়াইল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা বুমিল লোকটা পাগল। তাহারা সরিয়া গেল। অনেকটা জায়গা পাইয়া ভাতপ্রকাশ টান হইয়া গুইয়া পড়িল, এবং পাগলরা যে ঘুমায় না সে কথা ভূলিয়া গিয়া অল্লপেই বুমাইয়া পড়িল।

তারপরে সে যথাসময়ে ও যথাশান্ত রাচিতে পৌছিল। পথে স্থার কোন বিঘ ঘটে নাই।

বাঁচিতে উপস্থিত হইয়া দর্শকরূপে সে পাগলা গার্দ দেখিতে গেল। সে দেখিল সারি সারি বন্ধ ঘরে বন্ধোন্মাদের দল বিরাজ করিতেছে। হঠাৎ (कथित मुक्काचारक मक्त्र जाहारक कान देवनकथा कथा यात्र ना। जाह्र আরও দেখিল যে নিয়মিত সময়ে পাগলেরা প্রচুর আহার্য পাইতেছে। সে ভাবিল-আহা, ইহারা দিব্য আরামে আছে। তাহার মনে হটল-আছা, क्थ यिन थारक उरद এथरना এই थारन आছে—এই रक्षानाम-धारम। स श्वित कतिन-ध्यमन कतियाहे हाक धंशात ७ ७ हरे हरेत। পृथितीए নদনদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া অবসিত হয়, তেমনি সংসারের সব সমস্যার সমাধান এই পাগলা-গারদে।

ভারপরে সে একটা পাগলকে বলিল—এই, বাইরে আসবি ? त्म दिनन-पत्रका शुल (प ना।

ভামু ভাহার দরজা খুলিয়া দিতেই লোকটা বেগে প্রস্থান করিল, আর ভামু ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

যথাসময়ে পাচক তাহার থান্ত দিয়া গেল, ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেল। ভাফু খান্ত খাইল, ঔষধটা ফেলিয়া দিল এবং তারপরে নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িল। আহা, ভাফু এখন সাংসারিক চিন্তার মোক্ষধামে উপনীত।

মাঝে মাঝে তাহার দরজার সমূথে দর্শক আসে, ভামু বলে, আপনার। ভাবছেন আমি পাগল, মোটেই তা নয়! এখানে দিব্য আরামে আছি, আপনারাও আম্লন না!

কোন দর্শক বলে, লোকটা আন্ত পাগল। কোন দর্শক বলে, পাগলে নিজেকে কথনো পাগল বলে না। কোন দর্শক শুধায়, ভোমার নাম কি ?

—ভাতুপ্ৰকাশ।

দর্শক বলে—ঐ দেখুন! দরজায় লেখা আছে রামতারণ! রামতারণ লেখাই আছে বটে—আগে যে ছিল তাহার নাম।

ভাস্থ ক্রমে ব্রিতে পারিল পাগলের খাঁচাও নিরঙ্গ স্থেকর নয়, কেননা এখানে চা পাওয়া যায় না, এবং সিগারেট পাওয়া যায় না, এবং সর্বোপরি খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। ভান্থ ভাবিল, হায়, স্বর্গেও হু:থ আছে। কেবল অনভিজ্ঞ মানুষ দ্র হইতেই স্বর্গকে নিরব্ছিল স্থথের স্থান বলিয়া ভ্রম করে!

ভান্ন স্থির করিল, এই ছঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। এবং সেই উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রে পাগলা-গারদের প্রহরীরা যথন কর্তব্য পালন উপলক্ষে নিদ্রিত, তথন সে সমস্ত পাগলকে সমবেত করিয়া এক সভার আয়োজন করিল।

আপনারা নিশ্চয় ভাবিতেছেন যে, এমন কথনো ঘটিতে পারে না। আমিও জানি ঘটিতে পারে না, বাস্তবে এমন অবস্থা ঘটে না, কিন্তু গল্পে হামেশাই ঘটিয়া থাকে, নতুবা গল্প-লেথা কঠিন হইয়া পড়ে।

ভাম বন্ধোমাদগণের সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া সম্বোধন করিল—ভাইসব, (অবশ্য ছ'চারজন ভগ্নীও ছিল, তাহাদের আর স্বতন্ত্র সম্বোধন করিল না, তাহারাও আপত্তি করিল না, মৃক্তোমাদ হইলে নিশ্চয়ই আপত্তি করিত)।

ভামু সকলকে অম্ববিধার কথা জানাইল। এবং বলিল—ইহার প্রতিকার আবশ্যক। অধিকাংশ পাগলই বলিল, তাই বলিয়া মৃক্তি চাই না এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাই না।

প্রমধনাথ বিশীর

ভাম বলিল—বাড়ী ফিরিবার কথা আমিও বলি না। কেবল এমন অবস্থার উত্তব করতে হবে যাতে গারদের স্থথ আর মৃক্তির আনন্দ এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব হয়। সে বলিল—ইংরাজিতে যাকে বলে best of both the worlds— সেই প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার।

সবাই ওধাইল-কি প্রকারে সম্ভব ?

ভাস্থ বলিল—চলুন, গারদের প্রহরী ও অফিসারগণ এখন নিদ্রিত। আমর। বাহির হয়ে তাদের ধরে আমাদের ঘরে চুকিয়ে বন্ধ করে দিই। আর আমরা তাদের পোশাক পরে তাদের স্থান অধিকার করি। তাহলেই পাগলা-গারদের বিরাম ও বাহিরের জগতের আরাম একত্রে পাওয়া যাবে।

সকলে তাহার প্রতিভায় মৃগ্ধ হইয়া 'ভাত্মপ্রকাশ জিন্দাবাদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাত্ম সবিনয়ে বলিল—অন্ত ধ্বনি করুন, বলুন 'বজোনাদ জিন্দাবাদ'।

সকলেই সেই ধ্বনি করিল। এবং সবেগে বাহির হইয়া পড়িয়া নিদ্রিত প্রহরী, অফিসার, কেরানী, ডাক্ডার, কম্পাউপ্তার প্রভৃতি সকলকে এক-একটি পাগলের ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া নিজেরা ভাহাদের পোশাক পরিয়া ঘরগুলির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অতি অনায়াসে এই ব্যাপারটি ঘটিল। (পাঠকদের আবার স্মরণ করাইয়া দিই, ঘটনা যতই কঠিন হোক না কেন লেথক ইচ্ছা করিলে এমনি অনায়াসেই ভাহা ঘটিয়া থাকে।)

কার্য সমাপ্ত হইলে ভাত্মপ্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'Lunatics of the world unite!' সকলে সানন্দে সেই ধ্বনি করিল।

এহেন বিপর্যয় ও বিপ্লব কাটিয়া যাওয়া সন্ত্বেও পরদিন যথারীতি প্রভাত ছইল এবং পাগলা-গারদের কাজ যথারীতি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কেছ কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিল না।

পাগলের ঘরের ন্তন বাসিন্দারা নিজেদের পাগলা-গারদে বন্ধ দেথিয়। ভাবিল—সত্যই তাহারা পাগল, নতুবা এথানে তাহাদের ভরিবে কেন? কাজেই তাহারা পাগলের মতো আচরণ করিতে লাগিল। তাহারা চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে—আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহার। পাগল নয়, পাগল ঐ বাহিরের কর্মচারীর দল।

আবার পাগলা-গারদের নতুন কর্ত্পক অর্থাৎ ভূতপূর্ব পাগলের দল

• ব-নির্বাচিত গল •

স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া স্বভাবের অহুরূপ আচরণ করিতে লাগিল— অর্থাৎ তাহারাও চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহারা পাগল নয়, পাগল ঐ ভিতরের থাঁচার লোকগুলা।

ইহা ছাড়া আর কি-ই বা বলিবার থাকিতে পারে!

দর্শকেরা বৃদ্ধিমান। তাহারা খাঁচার ভিতরের কথা শুনিয়া হাসে, বলে, আহা!

व्यात वाहित्तत कथा छनिया शसीत हय, वल, जा जानि !

ভাত্মপ্রকাশ এখন পাগলা-গারদের সর্বময় কর্তা, স্থের চরমে সে উপনীত। তবে কি না মাত্ম্যের ভাগ্য চক্রবং আবর্তিত হয়, আবার যদি সঙ্কটের দিন আসে তাই সে এবার গোপনে গোপনে জেত্মইন লুনাটিকের লক্ষণগুলি আয়ন্ত করিবার অভ্যাস করিয়া থাকে। সম্পুথে এতগুলি দৃষ্টান্ত থাকাতে তাহার থ্ব স্থবিধা হইয়াছে।

এথানেই আমার গল্পের শেষ। কিন্তু গল্পের মরাল বা নীতিকথাটি এথনো বাকি আছে। সেই নীতিটি হইতেছে যে, ছনিয়ায় সকলেই পাগল। কিন্তু পাগলামি নানা ধরনের বলিয়া এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে পাগল বলে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিবে—বাপু হে! তোমাদের সকলেরই এক অবস্থা। ঘটনাচক্রে যদি এক-আঘটা প্রকৃতিস্থ লোক সত্যই জন্মগ্রহণ করে—তবে তাহাদের সমূহ বিপদ! এই বিপদ কাটাইবার একমাত্র উপায়: হয় তাহা-দিগকে পাগল বনিতে হইবে, নতুবা পাগলের ভান করিতে হইবে। এ ছয়ের একটাও না করিতে পারিলে ছনিয়ার পাগলেরা মিলিয়া তাহাকে হয় মারিয়া ফেলিবে, নয় পাগলা-গারদে প্রিয়া রাখিবে। সংসারে পাগলা-গারদের স্থান সন্থীর্গ, কিন্তু ভূলিলে চলিবে না যে খাটি প্রকৃতিস্থ লোকের সংখ্যা একেবারেই অল্প। আমি তো জীবনে ঐ একটিমাত্র লোককে দেখিয়াছি—সে এই কাহিনীটির নামক ভারপ্রকাশ।\*

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের সৌজ্জে
 প্রমধনাথ বিশীর •

## ভগবান কি বাঙালী?

পাঠক, আমি একজন বাঙালী। আমার পিতা বাঙালী, পিতামহ বাঙালী, আমার চৌদ্পুরুষ বাঙালী। আমি আপাদমন্তক বাঙালী, মাধায় বহরে বাঙালী, একেবারে নিরেট বাঙালী—অর্থাৎ আমি যোল আনা বাঙালী। নিন্দুকেরা বলিয়া থাকে যোল আনা বাঙালী পনরো আনা ববর।

পাঠক, মাঝে মাঝে আমার বাঙালী রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, লেকের শিরা উপশিরায় বাঙালী রক্ত যথন আশিনের ক্ষেপা কুকুরের মত উত্তাল হুইয়া উঠে, তথন আর নিশ্চলভাবে বিসয়া থাকিতে পারি না, চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠি, পার্শ্ববতী কেরানীটি ওধায়, কি হ'ল আপনার গোড়চক্র বাবু! কি হইল কেমন করিয়া বুঝাই ? আমার শোণিত-সম্দ্রে যে তথন বিজয় সিংহের সিংহল্যাত্রী নৌবহর ছুটিয়াছে—আমি কেমন করিয়া আফিসের লেজারের হিসাব মিলাইব ?

একদিন আমার হিতাকাজ্ঞী আত্মীয়-স্বন্ধন আমাকে ডাক্টারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। বিজ্ঞ ডাক্টার পরীক্ষা করিয়া বলিল—গ্রাড প্রেশার। গ্রাড প্রেশারই বটে, তবে সাধারণ প্রেশার নয়। বাঙালীর আবহ্মান কালের রক্তধারা তথন আমার মন্তিকে চালিয়াছে, আমি উতলা না হইয়া করি কি?

আজ যথন গুনিতে পাই যে আসামী, বিহারী, মাদ্রাজী, মুসলমান, ওড়িয়। বাঙালীকে মারিভেছে, তথন আমার অভিমন্ত্যর কথা মনে পড়ে। অভিমন্ত্য সপ্তরথীর মার থাইয়াছিল, তাই বলিয়া কি সে বীর ছিল না ? অবশ্য মার থাইয়া আমি ফিরিয়া মারি না, "রক্ত চাই" বক্তৃতা করি এবং বাঙালী জীবনের শেষ ভরসা সংবাদপত্তে তাহার প্রতিবাদ করি।

পাঠক, যদি ওধাও যে সবাই বাঙালীকে কেন মারিতেছে। এক কথার তাহার উত্তর দিতে পারি, ঈর্ধা! বাঙালী যে বড়, বাঙালী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই সকলের চোথ টাটায়, তাই তাহারা মারে। বাঙালী বড় চাকুরী করে, তাই সকলের চোথ টাটায়। অভ্য প্রদেশের মূর্থরা ব্ঝিতে পারে না যে বড় চাকুরী করিবার সনদ লইয়াই বিধাতার নিকট হইতে বাঙালী আসিয়াছে। যে প্রদেশে যত মোটা মাহিনার চাকুরী আছে, সবগুলিতে বাঙালীর জন্মগত অধিকার। বিহারে, আসামে, উড়িয়ায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে যেথানে যত মোটা চাকুরী সব আমি করিব, আমার ভাই করিবে, আমার ভাইপো করিবে, আমার ভাগ্নে করিবে, আমার শালা, সম্বন্ধী, তাঐ, শশুর, তাহার শশুর করিবে। সেই প্রদেশের লোকে সামান্তমাত্র আপস্তি করিলে তাহারা দেশদ্রোহী, বলজোহী। পৃথিবীর বড় বড় চাকরীগুলিতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিরার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে আমরা একটি ডেপুটেশন পাঠাইব। অবশ্য সব চাকরী আমরা চাহি এমন স্বার্থপর নই, চৌকীদারী, দফাদারী, কেরানীগিরি অন্ত প্রদেশের লোকদের ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। বাঙালী আর যাই হোক, স্বার্থপর নয়। হইবেই বা কেমন করিয়া? "Service is our birthright" এমন উদার-বাণী গোতম বুজের পরে জগতে আর ধ্বনিত হইয়াছে কি ?

বাঙালী যে বড়, বড় চাকুরী তাহার প্রথম প্রমাণ। আরও প্রমাণ আছে। পাঠক, তুমি কি জানো যে জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন স্বাই दाक्षानी हितन। वाक्षानी ब्रक्त हाजा महाशुक्तव मञ्चत ना। এक किंही বাঙালী রক্তে তিনকোটি বিলিয়ন মহত্ত্বে বীজাণু কিলবিল করিতেছে। বাঙালীর ইতিহাস যথন বাঙালীর কলমে লিখিত হইবে—তথন সমস্ত রহস্থ আমূল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ততদিন যদি সবুর করিতে না পারো, সামান্ত কিছু আভাস দিতে পারি। বুদ্ধ, ধীগু, আলেকজাগুার, আমেন হোটেপ, নেবু-কাডনেজার, টুটেন থামেন, কনফিউসিয়াস, শঙ্করাচার্য, কালিদাস, কোমাগাটা माक, माউ े जिञ्च जियान, हो है हो निक, क्रम अरान, निकात, निर्मात, ইকোয়েটার, ল্যাটিচ্ড, জুপিটার, জেনারেল রোমেল, হিটলার, প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট, Radar, হয়ুলুলু এবং লেখক স্বয়ং গৌড়চন্দ্র স্বাই বাঙালী। নামের ভালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই-কোন মহাপুক্ষবের নাম মনে পড়িলেই ধরিয়া লইবে সে বাঙালী। প্রমাণ ? ওইতো, ভোমার মনে নিশ্চয় কোন অবাঙালী মন উকিয়াঁকি মারিতেছে নতুবা বাঙালীর গোরব নিধারণের সময়ে প্রমাণের অপেক্ষা করিবে কেন ? বরঞ্চ সিদ্ধান্ত আগে স্থির করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, আমি প্রয়োজনমতো প্রমাণ আবিষ্কার করিব।

বাঙালীর মহত্বের আরও প্রমাণ আছে। মানুষের ইতিহাস তাহারই কীর্তির ইতিহাস। বাঙালীর ভয়েই আলেকজাণ্ডারকে পাঞ্জাব হইতে ফিরিতে হইয়াছিল। তুমি ভাবিতেছ এ আবার কি ? এইমাত্র বলিয়াছি, আলেকজাণ্ডার वाडानी हिलन- তবে आवात जिनि कित्रियन कन? कित्रियन ना किन? বাঙালী বলিয়াই তিনি বাঙালীর বীরত্ব জানিতেন। কেমন খুশী হইলে তো? প্রমাণের চাহিদা মিটিল তো? এরপ প্রমাণ আমি রুড়ি রুড়ি দিতে পারি। আরও চাও? বাঙালী বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিল। বাঙালী সিজার রটেন জয় করিয়াছিল। ( ছয়ে। ইংরাজ !) বাঙালী নেপোলিয়ান ইউরোপ জয় করিয়াছিল। বাঙালী মাউণ্ট এভারেষ্ট পৃথিবীর উচ্চতম ব্যক্তি। আরও দৃষ্টান্ত চাও ? পাণ্ডবগণ বাঙালীর ভয়েই এদেশে আসে নাই। গোতম বুদ্ধ পার্থবর্তী মগধে ঘোরাফেরা করিয়াছে। এদেশে পদার্পণ করিতে সাহস করে নাই। জৈন তীর্থন্ধর মহাবীর এদেশে আসিলে আদর্শবাদী বাঙালীরা তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। আর এই গৌরবের পুস্তকে উচ্চতম পুটাথানি সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে। বাঙালী গান্ধীর মন্তকে লাঠি মারিয়াছে। তাহার গায়ে ঢিল ছু ড়িয়াছে। এই সংবাদ গুনিবামাত্র আমার হৃদয় বেলুনের মত ফুলিয়া উঠিয়া আমি গৌরবের আকাশে আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। একি कम गर्द, कम উल्लामের कथा? याश नायाशानित गोयात मुमनमारन भारत नाहे, व्यम् छ। हैश्दाक भारत नाहे, वाक्षानीत हाल महे काक कतिशाहि। পাঁচশত যুবকে মিলিয়া একক বৃদ্ধকে লাঠির আঘাত করিয়াছে, আগে ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়া, টেলিকোনের তার কাটিয়া দিয়া তারপরে আঘাত করিয়াছে। উ:, কি অপূর্ব রণকৌশল। ইহাতেও কি প্রমাণ হয় না বে নেপোলিয়ান ও রোমেল বাঙালী ছিল।

আক্রমণকারীগণ প্র্নাঞ্চে মদ পান করিয়া লইয়াছিল, প্রত্যেকে নগদ পশ্চাশ টাকা পাইয়াছিল এবং গান্ধীকে স্থানচ্যুত বা পৃথিবীচ্যুত করিতে পারিলে প্রত্যেকে একয়ও জমি ও নারী পাইবে আখাস লাভ করিয়াছিল। ইহাই ভোষুদ্ধের চিরাচরিত রীতিনীতি। কোন্ সৈনিক মল্পান না করিয়া যুদ্ধে নামে ? কোন্ সৈনিক বেতন না লইয়া অগ্রসর হয় ? আর প্রভ্যাবর্তনের পরে প্রস্কারের আশা না করিয়া থাকে কে ? গান্ধী একক বলিয়া নগণ্য নয়। যে গান্ধী বৃটিশ সামাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে, বাঙালী সেই গান্ধীর মাথায় লাঠি

মারিয়াছে, অতএব বাঙালী বৃটিশ সামাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে! কেমন, ভায়শাস্ত্রের নিয়মামুসারে ঠিক বলিয়াছি কিনা ?

পাঠক, ছুমি শুধাইতে পারে। বর্তমানে আমি কি করিতেছি। আমি একটি কঠিন, কঠিনতম গবেষণায় যুক্ত আছি। এই গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করিলে বাঙালীর মহিমা, আর ভগবানের মহিমা সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি যে স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর বা God বাঙালী। অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। পুস্তকথানি সমাপ্ত হইলে সাতচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। ইহাতে পাঁচ হাজার প্রেট, দশ হাজার নক্সা, পঞ্চাশ হাজার diagram প্রভৃতি থাকিবে। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বলিতে শুক্ত করিয়াছে যে এতবড় নিরেট পুস্তক পৃথিবীতে লিখিত হয় নাই, কিম্বা আর লিখিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ভগবান বাঙালী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলে আর কি বলিবার বা ভাবিবার থাকিবে?

এই নিরেট গবেষণার আর কিছু কিঞ্চিৎ আভাস তোমাকে দিব।

ভগবানের স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রাদি হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি যে বাঙালী অর্থাৎ জাতিকে যে তাঁহার নিজের প্রকৃতি অনুসারে স্বষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

( > ) পাঠক, প্রথমেই দেখো, ভগবান অদৃশ্য, কিন্তু কোন কোন লোককে তিনি নাকি দেখা দিয়া থাকেন, বাঙালীর কি ইহাই স্বভাব নয়?

অন্তঃপুর-আশ্রয়ী বাঙালী সাধারণের চোথে অদৃশ্যপ্রায় কিন্তু কোন কোন লোক অর্থাৎ নিজের দেন্দারের নিকটে সে অত্যন্ত দৃশ্য এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী।

(২) দিতীয় প্রমাণ ভগবান শক্তের ভক্ত, কিন্তু ভক্তকে বেঘোরে ফেলিয়া পলায়ন করেন। রাবণ ও নৃসিংহকশিপুকে, তিন জন্মেই তিনি উদ্ধার করিয়াছেন অথচ যীশু, সক্রেটিস প্রভৃতি তাঁহার নাম-করা প্রচারকগণ মরিলেও তিনি অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করেন নাই।

বাঙালীদেরও কি ইহাই স্থভাবগত নয়? বাঙালী শক্তের ভক্ত নরমের যম। প্রমাণ? প্রমাণ, তুমি আমি সকলেই। যে আসিয়া প্রণাম করে, তাহাকে থড়ম পেটা করি, আর যে লোককে শক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার থড়ম মাধার ধরি।

প্রমথনাথ বিশীর

(৩) ভগবান ভাবকতা প্রিয়। এ পর্যন্ত গীতা, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি বে-সব ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার পনরো আনাই নিছক এবং নিল্জ খোশাম্দি। ভগবান তাহাতেই মুগ্ন।

স্তুতি না করিলে কোন বাঙালী চোথ মেলিয়াও চাহে না।

- ( 8 ) ভগবান সর্বশক্তিমান, অথচ কাজের বেলায় দেখি তোমার পাঁচটাকা মাহিনা রন্ধি করিতেও অক্ষম।
- এ বিষয়ে বাঙালী ভগবানের অত্মকরণস্থল। বাঙালী ইচ্ছা করিলে সাগর শুষিতে পারে, গিরি লজ্বিতে পারে, ঘন্টায় ঘন্টায় বিপ্লব সাধন করিতে পারে কিন্তু সাগরের পরিবর্তে তাহারা পুঁইডাটা ও কলের জল গেলে, রাশ্তার এপার হইতে ওপারে যাইতেও চাহে না—আর বিপ্লব সাধন সে কেবল কাগজে কলমেই করে।
- (৫) ভগবান পরম কারুণিক। করুণায় বাঙালীই বা কি কম? সে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্তা পৌত্র পৌত্রী এবং শ্যালক শ্যালিকাগণের প্রতি করুণায় ভরপুর। এত করুণায়ে অপরের জন্ম আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

পার্চক, এইদর প্রমাণের একটিও নিশ্চয় অগ্রাছ্থ করিবার মতো নয়।
কিন্তু এতো সবে কলির সন্ধ্যা। আরও প্রমাণ আছে, সাতচিল্লিশ হাজার
পৃষ্ঠাব্যাপী প্রমাণ আছে, এইটুকুতে কত আর লিগিব ? জ্যামিতি, বীজগণিত,
পদার্থবিছা ও রসায়ণশাস্ত্রের সহায়তায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে জগবান
বাঙালী। কেবল একটি সন্দেহ এগনও মনের মধ্যে গচগচ করিতেছে,
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই, তাহা এই যে ভগবান বাঙালীকে
সৃষ্টি করিয়াছেন, না বাঙালী ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছেন—অথবা ছই-ই তৃতীয়
কোন সন্তার দারা সৃষ্ট। যাহাই হউক না কেন, আমার এই নিরেট গবেষণা
প্রকাশ হইলে বাঙালীর ভগবৎসমত্ব প্রমাণ হইবে। তথন বাঙালী বিশ্বের
যাবতীয় জাতির পূজা আদায় করিবে এবং যথার্থভাবে বলিতে পারিবে—
"আমরা বাঙালী"—অর্থাৎ পার্চক, তুমি আমি খুছ নেড়া যছ মধু এরা
ভগবান—স্বাই বাঙালী।

2 এই একটি ক % 4 দেওয়া থাকি কোম্পানীতে × ইণ্ডিয়ান আনোসিয়েটি % স্ব-নির্বাচিত গল্পগ্রস্থ ( যাহার मिटन একখণ্ড **\*** ক্রমিক-নম্বর-যুক্ত কৃপন আপনার নাই ) বিনামূল্যে **%** দেওয়া হইবে। একই নম্বর-যুক্ত **ছুটি** বা **ভভোধিক** % % কৃপন গ্রাহ্য হইবে না। % >> >> >>

३१७:१०० अप्रमार्थिएट अवर्गनिष्ट तथ् भी:

